#### —আভাই টাকা—

প্রচ্ছদপট :— অন্ধন—শ্রীঅথিন গাঙ্গুনী ব্লক ও মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিপ্তিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্রামাচরণ দে খ্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভান্থ রার কর্তৃক প্রকাশিত ও কালিকা প্রাক্টিং ওয়ার্কস্, ২৮ কর্ণগুয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মৃদ্রিত।

## শ্রীমতী মীরা মজুমদারকে

#### ভূমিকা

আমি "ক্যাদিগাদ" নামে প্রতি শনিবার হিন্দুখান স্ট্যাণ্ডার্ড পরিকায় একটি হাক্তিগত স্তম্ভ নিথে থাকি। সেই নামেই, সেই পরিকায়ই রাশিয়া থেকে ফিরে এসে দশটি প্রবদ্ধ নিথেছিলাম। সেগুলির অহবাদ আনন্দ-বাজার পরিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং এখন পুন্তকাকারে পুন: প্রকাশিত হচ্ছে। ইংরেজীটা ছিল আমার, অহবাদ আমার এক বন্ধুর।

পুন: প্রকাশের অন্থ্যতির জন্ম আমি আনন্দরাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছে ক্বতজ্ঞ।

পরিব্রাজক

## উপক্রমণিকা

আফগানিস্তান এবং রাশিয়া সম্পর্কে এই প্রবন্ধমালা লিখতে বসে আমার মনে হয়েছে এ-ছুটি দেশে যাবার আগেই যদি এই প্রবন্ধগুলি আমি লিখতাম, তা হলেই হয়ত ভাল হত। আর কিছু না হক, কাজটা আমার পক্ষে সহজতর হত, তাতে সন্দেহ নেই। আফগানিস্তান। আমাদের মিত্র-রাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়াও भक्तिभानी (नम । এ-ছটি দেশের সরকার সম্পর্কে কী বলা উচিত, সে-বিষয়ে আগে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল। এখন নেই। দূর থেকে আগে যাকে ভাল অথবা মন্দ বলে জানতুম, তারই আর-একটু সান্নিধ্যে এদে এখন দেখছি, "ভালোয় মন্দে আলোয় আঁধার গিয়েছে মিশি।" সফদরজং বিমানঘাটির শুক্ত-কর্মচারীদের জানবার কথা নয়, দিল্লী থেকে তিনটি বাক্স নিয়ে আমি যাত্রা শুরু করেছিলাম, ছটি বাক্স নিয়ে ফিরে এসেছি। একটি বান্ধ্র পথেই খোয়া গিয়েছে। ছাফগানিস্তান এবং রাশিয়া সম্পর্কে আমার এতকালের ধারণা এবং বিশ্বাস তাতে সয়ছে সঞ্চিত ছিল। বাক্রটিতে কি তালা লাগান ছিল না ? আমার

বিশ্বাস, ছিল। আসলে নিশ্চয়ই ছিল না। এবং, হয়ত সেই কারণেই, এ-ছটি দেশের জীবন সম্পর্কে আমার যা-কিছু অভিমত—কখনও যার কোনও পরিবর্তন ঘটবে বলে আমি ভাবিনি—তার প্রায় সবই সেই বাক্স থেকে একে-একে অদৃশ্য হয়েছে।

দিল্লীতে ফিরে আসবার পরেও প্রায় অনেক দিন অভিক্রোম্ত হল। অথচ, আজ পর্যন্ত এই পরিক্রমা সম্পর্কে আমি কিছু লিখতে জামার এত পারলাম না। এর আগে আর কখনও কিছু লিখতে জামার এত সময় লাগেনি। এবারে লাগছে। দোষটা আমার নয়, বিষয়বস্তুর। সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে যিনিই যা-ই লিখুন, ছু পক্ষের এক পক্ষ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলবেই। আমার আফগানিস্তান সম্পর্কেও কিছু বলা খুব সহজ নয়। অন্তত তাঁর পক্ষেনয়,—অনুর্বর, অনগ্রসর এই দেশটি সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে খুব খানিকটা অশ্রুমাচন করতে যিনি একান্তই অনিচ্ছুক। আর তা ছাড়া, মা ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম। তাতে বন্ধ্বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকে। এই প্রক্রমান কানকাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বিজ্ঞপ্তিতে আমাকে নিরপেক্ষ লেখক বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তিটা যিনি লিখে দিয়েছেন, তাঁকে আমার সক্ষতজ্ঞ ধন্তবাদ জানাই। যদিচ, "নিরপেক্ষ" বলতে ঠিক কী ষে

বোঝার, তা আমার জানা নেই। আমি তুর্ এইটুকুই বলতে পারি যে, ভারত, আফগানিস্তান অথবা সোভিয়েট রাশির্মার কর্তৃ পক্ষের কোনও মতামতের অপেক্ষা আমি রাখি না। যা-কিছু মতামত এখানে ব্যক্ত হবে, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ই আমার। কিছু এই "আমি"ই বা কে ? দেশ কাল এবং রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে কী তার সম্পর্ক ?

লেখার কাজটা আগে নিশ্চরই এত কঠিন ছিল না। অস্তুত কোপারনিকাসের আগে। তিনি এসেই সব তালগোল পাকিয়ে দিলেন। কোপারনিকাস পোল্যাণ্ডের লোক। পোল্যাণ্ডের লোকসঙ্গীতে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, চলিয়ু স্র্থকে তিনি থামিয়ে দিয়েছেন, আর তাঁরই নির্দেশে স্থির পৃথিবী এখন স্র্থকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াছে। আইনস্টাইনের আমলে ব্যাপারটা যে আরও খানিকটা জটিল হয়েছে, তাতে সন্দেহ করি না। এঁদের আগে দেশকাল সম্পর্কে আমাদের মনে স্পষ্ট একটা ধারণা ছিল, এবং আমরা ভাবতে পারতুম যে, পৃথিবীর যে-অংশে আমরা অবস্থান করছি, সেটা স্থির, তার কোনও পরিবর্তন নেই। শুধু

তা-ই নয়, এমন কথাও ভাবা সম্ভব ছিল যে, নির্দিষ্ট একা জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এবং দৃশুদান জগতের ে চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি, অন্ত সকলেও—যদি না তাঁদে দৃষ্টিশক্তির কোনও দোষ ঘটে থাকে—ঠিক সেই চেহারাই দেখনে পাবে। পদার্থ বিজ্ঞানে এ-সব কথার এখন আর বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে আরও কম। একটা-কিছু সংজ্ঞা তব্ খুঁজে বার করা দরকার। কথা না বাড়িয়ে এখন সেই চেষ্টাই আমি করব।

২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে বিমানযোগে দিল্লী থেকে আমার 
যাত্রারম্ভ। দিল্লী থেকে কাবুল। কাবুলে আমি একদিন ছিলাম।
সেখান থেকে তারমিজ। তারমিজে ছিলাম ঘন্টাখানেক। তারপর
তাসকেন্তে পৌছে পুরো একদিনের বিশ্রাম। সকালে উঠে আবার
যাত্রারম্ভ। তাসকেন্ত থেকে মস্কো যেতে বিমানযোগে ১৩ ঘন্টা
সময় লাগে। মারখানে কয়েকটি জারগায় বিশ্রাম নিতে হয়েছিল। সে-সব জারগার নামমাত্র আমি জানি, এবং সেই
নামগুলিও যে ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারব, এমন ভর্মা
আমার নেই। মস্কোতে ছিলাম ছ দিন। ছটি দিনই
আমাকে নানান কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। মস্কো থেকে
লেনিনগ্রাদ। লেনিনগ্রাদে তিন দিন। এ-তিনটি দিন তেমন

ব্যক্ত ছিলাম না। তারপরেই দেশে ফিরতে হল। সেই
পুরনো পথ। তাসকেস্থ, তারমিজ, কাবুল, দিল্লী। আবহাওয়
খারাপ থাকায় ফিরতি-পথে একটা রাত তারমিজে কাটাতে
হল। এবং অতিরিক্ত তিনটি দিন কাবুলে। হেডুটা আর
কিছুই নয়, কখন যে আমাদের বিমান আসবে, ইপ্তিয়ান
এয়ারলাইনস্ করপোরেশন তা জানতেন না। জানবার
জম্ম আদে কোনও চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন কি না, তা
আমার অজ্ঞাত।

পাঠককে মনে রাখতে অন্থরোধ করি, এই প্রবন্ধনালায় যাকিছু অভিমত আমি প্রকাশ করতে বসেছি, শুধুমাত্র এই কটি দিন, এবং এই কটি স্থান সম্পর্কেই তা প্রযোজ্য। স্থান অথবা দিনক্ষণ, কোনও কিছুর নির্বাচনেই যদিচ আমার হাত ছিল না। সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে হয়ত আরও কিছু সময় নেওয়া আমার উচিত ছিল। সেটা সম্ভব হয়নি। অত্যন্তই ক্রেছ—ইংরেজীতে যাকে বলে লক্ষ দিয়ে—আমাকে সিদ্ধান্তে পৌছতে হয়েছে। ধীরেমুস্থে গিয়ে পৌছবার মতন সময় আমার ছিল না। আগেই সেটা কবুল করে রাখলাম।

আমি গ্রিয়েছিলাম দেশ দেখতে। কথাটার তাৎপর্য সবাইকে উপলব্ধি করতে বলি। গত কয়েক বছরে বেশ কিছু ভারতবাসী রাশিয়া থেকে ঘুরে এসেছেন। কিন্তু কোনও-না-কোনও ভাবে তাঁদের প্রায় প্রত্যেককেই সেখানে সরকারী আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছিল। আমরাই বোধ হয় প্রথম ট্রারিস্ট-দল, গাঁটের পয়সা খরচ করে যাঁরা সেখানে বেড়াতে গিয়েছেন, থাকা-খাওয়ার বাবদে প্রতিটি পাই-প্রদা যাঁদের মিটিয়ে দিতে হয়েছে। সেদিক থেকে আমাদের "ক্রেতা" বলে গণ্য করা যেতে পারে। "বিক্রেতা" অবশ্রুই সোভিয়েট রাশিয়া। কথাটা খুলে বলবার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায়, যার ভিত্তিটা মূলত অর্থ নৈতিক। যে-উদ্দেশ্যে নানান দেশের মায়েরা কিছুদিন আগে রাশিয়ায় ''মাতৃ-সম্মেলন"-এ গিয়েছিলেন, তেমন কোনও মহান উদ্দেশ্য আমার ছিল না। শাস্তি অথবা "গণতান্ত্রিক" ব্যবস্থা অথবা অন্ত কিছুর জয়ধ্বনি দিতে আমি যাইনি। আমি গিয়েছিলাম নিছক ট্যুরিস্ট হিসেবে। मि-शिक्तित मन्थकी जिल निर्णास्तरे लन्दानता । माजिएको ইন্ট্যুরিস্ট ব্যুরো আমাদের দেখাশোনা করবার ভার নিয়েছিলেন। ইনট্যুরিস্ট ব্যুরো প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই রাষ্ট্র-नियुक्षिण। किन्न मिटे कांत्रांगेंटे येपि किंछे वनारण होने या.

কার্যত রাষ্ট্রীয় আতিথাই আমাদের স্বীকার করতে হয়েছিল ত সবিনয়ে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেব যে, গোর্কি দুটীটের ধারে যে আইসক্রীমের দোকানটি রয়েছে, অথবা তার বাঁদিকে যে থাবারের দোকানটি, অথবা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে থেকে যে ট্যাক্সিটি আমাকে নিতে হয়েছিল, তার সবই ত দেখানে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত। এবং যে-ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পো-রেশনের বিমানে করে আমাকে দিল্লা থেকে কাবুল যেতে হয়েছে, ফিরতি পথে কাবুল থেকে দিল্লী, তার মালিকও ত সরকারই। জোর করে যদি কেউ এখানে রাজনীতিকে টেনে আনতে চান, "রাগ করি যে এমন আমার সাধা নাই।" তার কারণ, আমিও এখানে রাজনীতি নিয়েই আলোচনা করতে বসেছি। কোনও বাধ্যবাধকতা অবশ্য আমার নেই। নেই, কেননা আমি সেখানে গিয়েছিলাম নিছক ট্যুরিস্ট হিসাবে। এবং এই একই কারণে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশ করবার অধিকারও আমার রয়েছে।

ভারত সরকারের সঙ্গেও আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না।
থাকলেও বিন্দুমাত্রই ছিল। তাঁদের কাছ থেকে শুধু এইটুকু
স্বীকৃতি আমাকে নিতে হয়েছিল যে, আমার পাসপোর্ট নিয়ে
আফগানিস্তান ও সোভিয়েট রাশিয়ায় যাওয়াচলবে। এয়ারপোর্ট

एथरक रशांटिन क्यु कावूरन याख्यात भरथ करेनक मन्नी आमारक ভারতীয় দূতাবাসটি দেখিয়ে দিলেন। দূতাবাস অথবা তার বাসিন্দাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ এর চেয়ে বেশী আর এক-পাও এগোয়নি। মস্কোতে তাও না। ভারতীয় দূতাবাসের জনৈক কর্মচারীর-যতদূর মনে পড়ে, ভদ্রলোকের পদবি ধর-সঙ্গে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবেই অবশ্য মিনিট কয়েকের জন্ম আলাপ হয়েছিল। আমাদের দলেরই এক ভত্তলোক তাঁর দূর-সম্পর্কে আত্মীয় হন। তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে তিনি ম্যাশনাল হোটেলে এসেছিলেন। এীযুক্ত ধরের চেহারাটা পর্যন্ত এখন আমার মনে নেই, তাঁর স্ত্রীর চেহারাও আমি বিশ্বত হয়েছি। এর থেকে বুঝতে পারবেন, যোগাযোগটা সামাস্ত কালের। মস্কো থেকে যেদিন চলে আসি দেদিন ভারতীয় দূতাবাদের ফার্স্ট সেক্রেটারির স্ত্রী শ্রীমতী আমিনা আমেদের কাছ থেকে একটি কোন পেয়েছিলাম : কলকাতায় তাঁর হুই বন্ধু থাকেন, তাঁদের কাছে তাঁর শুভেচ্ছা পাঠিয়ে দিতে হবে। বন্ধু তুজনের মধ্যে একজনের অবশ্য নামই তিনি মনে করতে পারলেন না। মস্কোতে যে-কদিন ছিলাম, ভারতীয় দূতাবাসের কেউ আমাদের একটা খবরও নেননি। তাতে আমাদের দলের ছ-একজন ঈষং বিশ্বয়বোধ করেছিলেন। ভারতীয় দূতাবাসের খরচ আসে ভারতবর্ষ থেকে। সেই ভারতবর্ষ থেকে প্রথম ট্যুরিস্ট-দল এসেছে,

অথচ দ্তাবাসের কেউ একটা খবর পর্যন্ত নিল না, বিশ্বয়টা নিশ্চয়ই অহেতুক নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য এই ঔদাসীনোর পয়িচয় পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস কেলেছি। যদিও এতে বোঝা গেল না, মস্কোতে কে আসছে-যাচ্ছে, কী হচ্ছে-না-হচ্ছে, ভারতীয় দ্তাবাসের কর্মচারীরা সে-বিষয়ে খুব সচেতন কিনা।

রাজনৈতিক বিচারে কী আমার পরিচয় १ এই প্রশ্নটাকেই আর একটু ঘুরিয়ে উত্থাপন করা যেতে পারে। কী রকমের মন নিয়ে আমি আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম १ অথবা রাশিয়ায় १ বলে রাখি, কোনও ব্যাপারেই কোনও পূর্ব-সিদ্ধান্ত আমার ছিল না। কাবুলে গিয়ে একটি নিবিড় মৈত্রীর সান্নিধ্য উপভাগ করা যাবে, আমি আশা করেছিলাম। সেই মৈত্রীর খানিকটা পরিচয় যে আমি পাইনি, তাও নয়। ভেবেছিলাম যে, রাশিয়ায় গিয়ে শক্তির ক্ষেত্রে ক্রমাগ্রসর একটি রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যাবে। এমন নয় যে পাইনি। এককালে এদেশের কোনও কোনও মহলে আমি "কমিউনিস্টবিরোধী" আখ্যা পেয়েছি। কমিউ-

নিস্টদের পত্র-পত্রিকায় আমার বিভিন্ন বই সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য করা হয়েছে, তাতে অন্তত সেই রকমেরই একটা ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। এদিকে আবার জনৈক মার্কিন কৃটনীতিবিদ্ আমাকে ডালেস-বিরোধী বলে গণ্য করেন। এবং বলে রাখা ভাল, আমেরিকা বলতে তিনি ডালেসকেই বোঝেন। এ-ছটি আখ্যার কোনওটিই আমার অর্জিত নয়। আসলে আমার জীবনে আদর্শবাদের ভূমিকা আদে মুখ্য নয়! সবকিছু নিয়েই আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষপাতী। মিঃ ডালেস মথবা মিঃ কুম্পেত যে আমাকে বন্ধু বলে গণ্য করবেন, এমন আশা আমি করি না। উদারনীতির কিছু কিছু আদর্শের প্রতি আমার আন্থগত্য আছে বটে, কিন্তু ম্শকিল এই যে, এই সব আদর্শের কোনও স্পষ্ট সংজ্ঞানই।

আর্মি যে আফগানিস্তান এবং রাশিয়ায় গিয়েছিলাম, সে শুধু দেশ দেখতে। আর কোনও উদ্দেশ্য কি ছিল না ? ছিল। ভেবেছিলাম যে ফিরে এসে ভারতবাসীদের কাছে এ-ছটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একটা মোটামুটি পরিচয় পেশ করব। একটি রাষ্ট্র ছর্ব ল, এবং ভারতবর্ষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। অন্যটিও আমাদের মিত্র-রাষ্ট্র; একটি বিশাল শক্তিশালী

রাষ্ট্রের পক্ষে যে-রকমের মিত্র হওয়া সম্ভব্। দারিজ্য-সমস্ভার পরিচয় পেতে আমি ব্যপ্ত ছিলা। র্বাবরই আমি সচেতন ছিলাম যে আফগানিস্তানের তুলনায় ভারতবর্ষের শক্তি অনেক বেশী। এবং রাশিয়ার তুলনায় আমাদের শক্তি অনেক কম। ভারত-আফগান এবং ভারত-রুশ সম্পর্কের উপর এই তারতমাের প্রভাব যে কতথানি তাও আমি জানতাম। ছটি দেশের সঙ্গে আমাদের ছ' রকমের সম্পর্ক-পার্থক্যটাকে আমি বৃথতে চেয়েছিলাম। বিশেষ কোনও আদর্শবাদ সম্পর্কে আনাবশ্রক আগ্রহ আমার ছিল না। অনাবশ্রক অনীহাও না। এখনও নেই। আগেই বলেছি, আমি নিরপেক।

পুনশ্চঃ ইনট্যরিসট ব্যুরো থেকে আমাদের একটি
মীল-কুপনের বই দেওয়া হয়েছিল। রাশিয়ায় এসে কার
কেমন লাগল, সে-সম্পর্কে শেষের পাতায় অভিমত
আহ্বান করা হয়েছে। একজন বড় চমকপ্রদ আভিমত
দিয়েছেন দেখলাম। তিনি লিখেছেন, "প্রেজুডিস নিয়ে
৬সেছিলাম, খোলা মন নিয়ে ফিরে যাছি।" খোলা মন
নিয়ে আমি যাইনি, খোলা মন নিয়ে ফিরেও আসিনি।
পরিষারভাবে জানিয়ে দেওয়া ভাল, আমি আমার নিজের

মন নিয়ে সিয়েছিলাম। যে-মন নিয়ে ফিরে এসেছি, সেটাও নিঃসন্দেহে আমার নিজের।

### ভারতবর্ষের মর্যাদা

যাত্রাপথে কাব্লে আমি একদিন ছিলাম। সেই একটি
দিনে বেশ-কিছু আনন্দ, এবং অল্প-কিছু শিক্ষা, আমি
আহরণ করেছি। মোটামুটিভাবে আমার অভিজ্ঞতা এখানে
বিবৃত করব। প্রসঙ্গত, ভারতবর্ষের কথাও এখানে উঠতে
পারে।

যাঁরা আমার সঙ্গী ছিলেন, তাঁরা নানান মর্জির মানুষ।
তাঁদের সান্নিধ্য যে সব সময়েই আমার আনন্দের হেতু হয়েছে,
এমন কথাও বলতে পারিনে। কাবুলকে তবু ভাল লেগেছিল।
দিনমানে ঈষং গরম ভোগ করেছি, রাত্রে শীত-শীত ঠাণ্ডা পড়ল।
কাবুল নগরকে মনোরম বলা যায় না, তবু অস্বীকার করবার
উপায় নেই যে, তার আপাতকক্ষতার মধ্যেও একটি তুর্লভ
সৌন্দর্য রয়েছে। চারদিকে পাহাড়। আমি বাংলা দেশের
মানুষ। মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে—স্থানে কোনও গ্রাম
হয়ত দেখা যায়, কিন্তু পাহাড় দেখা যায় না। সমতলভূমির সেই
একই চেহারা দেখে-দেখে চোখ হয়ত ক্লান্ত হয়ে থাকবে, কাবুলের
অফ্রন্ত শৈলমালাকে তাই প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছে। প্রচণ্ড
ধুলো, অসংখ্য মাছি (না চাহিলে শুধু এই ছটি জিনিসই কাবুলে

#### त्रांगिया (थरक किरत

পাওয়া যায় ); তা হক, মায়ুয়জনের স্বাস্থ্য তবু ভাল, চেহারাও
(ইয়ান স্টিফেলের বর্ণনাতেও এর সমর্থন রয়েছে) সুন্দর।
এতই সুন্দর যে, কারো-কারো গায়ের উৎকট গন্ধকেও
সাময়িকভাবে বিশ্বত হওয়া যায়। আফগানিস্তান পর্দানশিন
দেশ। সুতরাং আফগান-নারীর দেহলাবণ্য সম্পর্কে কোনও
রায় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে শুনেছি,
আফগান মেয়েরা নাকি পুরুয়দের তুলনায় অনেক বেশী
বৃদ্ধি রাখেন; এবং দৃষ্টিকে যদি কেউ বোরখাভেদী করে
তুলতে পারেন ( আমার বিবেচনায় যা কি না একাস্তই
অসম্ভব), তবে সজ্জাবিন্যাসে যে-আধুনিকতম রুচির তিনি
পরিচয় পাবেন, তার মূল্য বোঝা একমাত্র পাারিস অথবা
নিউ ইয়র্কের পক্ষেই সম্ভব। এ সবই অবশ্য আমার শোনা-কথা।
আগেই তা আমি কবুল করেছি।

প্যারিস আর নিউ ইয়র্কের কথাই যদি উঠল, তা হলে বলি,
এ ছটি শহরের সঙ্গে কাব্লের পার্থক্য প্রায় মেরুপ্রতিম। মধ্যপ্রাচ্যের কোনও রাজধানীর চেহারা যদি আপনি দেখে থাকেন,
একমাত্র তা হলেই হয়ত কাব্লের একটা আন্দাজ আপনি পেয়ে
যাবেন। দরিজ, অপরিচ্ছন্ন জায়গা, স্বাধীনতার জন্য অসম্ভব
গর্বিত, কিন্তু নিজের দোষক্রটি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়, এই
হল কাব্ল। মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়, আপন

অবস্থায় ঈষং উন্নতি যে নিতান্ত অসম্ভব ছিল না, সেই বোধ পর্যন্ত এদের নেই। ক্রোধের সঙ্গে নয়, বেদনার সঙ্গেই এ-কথা আমাকে বলতে হচ্ছে। ক্রোধের সঙ্গে নয়, কেননা আফগানিস্তান আমাদের মিত্র-রাষ্ট্র। বেদনার সঙ্গে, কেননা ভারতবাসীমাত্রেই কামনা করে যে, জগৎসভায় আফগানিস্তান তার প্রাপ্য সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হক। "আমি ভারতবাসী" —বহির্ভারতে **ও**ধু এইটুকুমাত্র পরিচয় দিয়েই যদি কেউ রাজকীয় খাতির পেতে চান, তাঁকে আমি আফগানিস্তানে যাবার পরামর্শ দেব। ভারতীয় মূদ্রার এখানে অসম্ভব সম্মান। এক টাকায় চার অথবা পাঁচ আফগানি, মোটামুটি এই হল পিয়ে বিনিময়ের হার। কিন্তু তা কেউ মেনে চলে না। কাবুলে এসে নিকটতম চায়ের দোকানে গিয়ে পরীক্ষা করুন. অক্লেশে আপনি এক টাকায় দশ থেকে পনর আফগানি পেয়ে যাবেন এবং বলাই বাহুল্য, যেহেতু আপনি ভারতবাসী, এখানে এদে দেখবেন যে, সবাই আপনার আত্মজন। ব্যাপার দেখে কার না আনন্দ হয়। আপনারও হবে। তার কারণ শুধু এই নয় যে, আফগানিস্তান আমাদের মিত্র-রাষ্ট্র। আরও একটা কারণ আছে। যে-পাকিস্তান আমাদের নাম পর্যন্ত শুনতে পারে না, আফগানিস্তান তাকে ঘুণা করে।

আফগানিস্তানের সঙ্গে সমুদ্রের কোনও যোগ নেই। কে যে এ-দেশে ক্ষমতাশালী, কে যে নয়, বোঝা বড় কঠিন। জনেছি, প্রধানমন্ত্রী নাকি উদারপন্থী যাত্ম্ব, কিছু-কিছু সংস্কারসাধনও তিনি করতে চান। তবে তাড়াতাড়ি নয়, ধীরেমুস্থে। ধর্মীয ব্যাপারে মোল্লাদের এখনও উপেক্ষা করবার উপায় নেই, এবং দেশের প্রায় সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গেই ভারা, কোনও-না-কোনও ভাবে ধর্মীয় যোগসাধনের পক্ষপাতী। তা ছাড়া একটি সামন্ত্র-শ্রেণীও এখানে আছে। এদেরও একেবারে হুর্বল বলা যায় না। সামস্তশ্রেণীর শাখাপ্রশাখা সম্পর্কপরম্পরায় এতই দুরপ্রসারী যে, তার পরিচয় পেয়ে অনেক সময় কৌতুক বোধ করতে হয়। মাফগানিস্তানে এমন ছ-একজন টিকিট-কলেক্টর আমি দেখেছি, গাঁচ-দশ পুরুষ উজিয়ে গিয়ে কোনও উজির-ওমরাহের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আবিষ্কার করা যেতে পারে। রক্তের রং এখন অনেক ফিকে হয়ে এসেছে, তবু "ইয়োর এক্সেলেন্সি" না বললেঁ তাঁরা ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। সে যা-ই হক, যে-তিনটি শক্তি-শালী শ্রেণীর আমি উল্লেখ করেছি, কী করে যে তাদের মধ্যে ভারসম্য বজায় রাখা হয়েছে, মাত্র ২৪ ঘন্টায় সেটা বুঝে ওঠা দম্ভব নয়। আগেই বলেছি, কাবুলে প্রথমে মাত্র ২৪ ঘন্টাই আমি ছিলাম। একটা ব্যাখ্যা অবশ্য এখুনি দিতে পারা যায়।

প্রকৃত অর্থে হয়ত এরা আদে শক্তিশালী নয়। হয়ত এদের
বিলুমাত্রও গতিশক্তি নেই। ছটি বস্তুর মধ্যে অন্তত একটি
যদি জঙ্গম হয়, তবেই তাদের মধ্যে একটা সজ্বর্ধের আশক্ষা
থাকে। যে যার নিজের জায়গায় শিকড় গেড়ে বসে
থাকলে, থাকে না। আমি ছিলাম চলস্ত অবস্থায়। অন্তত
সেই কারণেও আফগানিস্তানকে আমার জঙ্গম বলে মনে
হওয়া উচিত ছিল, ট্রেনের জানলা থেকে বাইরের গাছপালাকে
যেমন মনে হয়। আফগানিস্তানের বেলায় তাও আমার মনে
হয়নি। এবং সবটাই হয়ত আমার দৃষ্টিভ্রম নয়।

এত কথা বলার পরে আরও একটি কথা যোগ করা দরকার। একটু সচেই হলেই আফগানরা তাদের ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলতে পারে। আমি ছিলাম কাবুল হোটেলে। হোটেলের পরিবেশ দেখে মনে হওয়া বিচিত্র নয় য়ে, এই পটভূমিকায় গ্রেহাম গ্রীন অনায়াসে একখানি উপক্যাস লিখতে পারতের। তবে বলাই বাহুল্য, জনৈক ইংরেজ ঔপক্যাসিকের সাহিত্যের পটভূমি হওয়াটাই কিছু আফগানিস্তানের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। তা যদি না হয়, আর কোনও মহৎ উদ্দেশ্য যদি তার থাকে, তবে আফগানদের তার জন্য আরও খানিকটা সচেই হতে হবে। নয়ত বহির্জগতে তার বিশেষ-কিছু পাত্তা পাবার আশ্রু

কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রথমেই তাদের বুঝতে হবে যে, ভূমণ্ডলে আফগানিস্তানই একমাত্র দেশ নয়, তার বাইরে আরও অনেক দেশ আছে। লেনিনগ্রাদে থাকতে কথাটা আমার মনে হয়েছিল। রাশিয়ার প্রথম বাণিজ্য-বন্দর এই লেনিনগ্রাদ। পাশ্চান্ত্য জগতের সঙ্গে রাশিয়ার যোগসাধনের জন্য পিটার দি গ্রেট এই বন্দরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আরও দূরপ্রসারী। রুশ দেশে তিনি আধুনিক জীবন-ধারার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কম্যুনিস্টরাও সেই নবীকরণের সাধনা থেকে বিচ্যুত হয় নি। লেনিনগ্রাদে বসে আফগানিস্তানের কথা আমার মনে পড়ল। বহির্বিশ্বের আহ্বানে সে সাডা দেয়নি, অন্ধ অহঙ্কারে সে দূরে দাঁড়িয়ে থেকেছে। এর চাইতে হুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে। ভূতাত্ত্বিকদের ধারণা, আফগানি-স্তানে বেশ-কিছু খনিজ সম্পদ পাওয়া যেতে পারে। মাটি খুঁড়ে কে সেই সম্পদকে উদ্ধার করবে ? আফগানরা ? বর্ত মান অবস্থায় তেমন কোনও চেষ্টা করাও তাদের সাধ্যের বহিভূতি। নিজেরা যদি না পারে বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞদের আনিয়ে নিলেই ত হয়। তাও তারা আনবে না। আর-একটা ব্যাপারেও তারা গুরুত্ব অর্জ ন করতে পারত। বিমান চলাচলের ব্যাপারে। কাবুলকে মধ্যবিন্দু করে আজ যদি দিল্লী আর মস্কোর মধ্যে নিয়মিত বিমান-পরিবহনের ব্যবস্থা হয়, অথবা পশ্চিম ইউরোপ

আর এশিয়ার মধ্যে ( ঘুরপথে গিয়ে অযথ 📆 📆 নষ্ট কর্ कान पत्रकातरे जा राम रय ना ), ज रिक्टिन কাব্লের গুরুত্ব প্রায় তিন গুণ বেড়ে যাবে। আদিকালের আর্যরা যে কোন পথে কোথায় গিয়েছিলেন, তা নিয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলবার উপায় নেই। তবে যাত্রাপথে কাবুল যে তাঁদের একটা ব্দ্র-রকমের ঘাটি ছিল, তাতে সন্দেহ করিনে। আবারও সে সেই সম্মানকে ফিরিয়ে পেতে পারে, যদি অবশ্য প্যান অ্যামেরি-কান এয়ারওয়েজ আর এয়ারোক্লট কাবুলকে তাঁদের সংযোগ-বিন্দু করতে সম্মত হন। সম্মত না হবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই এবং তেমন একটা চেষ্টাও নাকি চলছে। কাবুলের আর কিছুই করতে হবে না। তাকে শুধু মনঃস্থির করতে হবে। দন্মতিদান করলেই সে আজ প্রসারশীল কয়েকটি সভ্যতার মিলনতীর্থে পরিণত হতে পারে ৷ আসা-যাওয়ার পথের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে, নতুন একটি সভ্যতাকে গড়ে তোলাও তার পক্ষে কিছু বিচিত্র নয়। এ-সবই তার পক্ষে সম্ভব। অবশ্য অনায়াসে নয়! কেননা প্রচণ্ড একটা বিশ্বও তার রয়েছে।

আফগানিস্তানের জাতীয় জীবনে যার শক্তি আজ সবচাইতে বেশী, চর্মচক্ষে তাকে দেখা যাবে না, কিন্তু তাই বলেই তার অস্তিছকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। সে হল আমাহুল্লার ভূত। এক পা এগোতে গিয়ে আফগানিস্তানকে যে আজ তিন বার ভাবতে হয়, তার একমাত্র কারণ এই যে, আমানুল্লা পরিণামকে সে আজও ভুলতে পারেনি। বিপ্লববাদ নিয়ে शां পডাশুনো করেছেন, আফগানিস্তানের দৃষ্টাস্ত থেকে তাঁরা যথেষ্ট শিক্ষা আহরণ করতে পারেন। আফগানিস্তানের যে-কোন কর্তা-ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা কয়ে দেখবেন; তু মিনিটো তিনি আপনাকে জানিয়ে দেবেন যে, শুধু পদ প্রিথা কেন, আপ দেশের অনেক কিছু সম্পর্কেই তাঁর প্রবল আপত্তি বর্তমান এতই যদি আপত্তি, ত কিছু-একটা করা হচ্ছে না কেন্ কারণটা আর কিছুই নয়, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কনিষ্ঠ কেরানীটি পর্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে আছেন, কিছু একটা করতে গেলেই হয়ত তাঁদেরও শেষে আমানুলার দশা ঘটবে। অনেকে ভাবেন, "ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে, আবার পিছিয়ে যায়, সমুদ্র এইভাবেই অগ্রসর হয়।" হয়ত হয়, তবে সর্ব ক্ষেত্রে হয় না। আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে হয়নি। আমানুলা তাঁর দেশকে তডি-ঘডি এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তার ফলে ঘডির কাঁটা সেখানে আজ বড্ড বেশী পিছিয়ে গিয়েছে। তার চাইতেও

আক্ষেপের কথা, সে-কাঁটা আর এগোভেই চাইছে না। আমাস্প্লা কি বড়াই ছংসাহসের পরিচয় দিয়ে ফেলেছিলেন। চুলচেরা বিতকের প্রয়োজন নেই। ইতিহাস শুধু এইটুকুই লিখে রেখেছে যে, দেশকে তিনি তাঁর সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। এবং তার ফল হয়েছে এই যে, পরবর্তীকালের সংস্কারকরা সবাই তটন্থ হয়ে আছেন। জ্রীনেহরু ধীরে-সুস্থে চলবার পক্ষপাতী। অতীতে এ নিয়ে আমি তাঁর কিছু সমালোচনা করেছি। কাবুলে গিয়ে আমাকে আবার ভাবতে হল। যে-সব সংস্কার সাধনের আশু প্রয়োজন ছিল, জ্রীনেহরু সেগুলিকে সাম বিক্রা আর অন্ধ গোঁড়ামির হাত থেকে তাঁর দেশকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন ? এ নিয়ে আর জোর গলায় কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আফগানিস্তান আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন । দেখে আমি খুশী হয়েছি। বন্ধুভা আমি ভালবাদি। তবে আমার অধিকাংশ বন্ধুই অক্ষম। কারও উপকার করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। অপকার করবার শক্তি থাকলেও আমি খুশী হতুম। তেমন বন্ধুতেই আমার অভিক্রচি। ফর্স্টার যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন, একটা দেশের পররাষ্ট্র নীতি তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে কি না, হওয়া উচিত কি না, সঙ্গত কারণেই

তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। যাদের আমরা কলম্বো-শক্তি বলে व्यांशा निराहि, क তामित्र मासा मिक्नानी ? बात वान्तुः সম্মেলনের কথাই যদি ওঠে ত বলব, সম্মেলনে যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি কি চারটি দেশ ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির উপরে আস্থা রাখে। ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং হয়ত, সিংহল। এদের মধ্যে কাউকেই "শক্তি" আখ্যা দেওয়া যায় না। "শক্তি" কথাটার প্রকৃত অর্থে। জার্মানি ছিল শক্তিশালী দেশ। তাই ইতালির মত অপদার্থকেও মিত্র বলে গ্রহণ করবার বিলাস তাকে মানিয়ে গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী দেশ। তাই ফরমোজা, কোরিয়া, ভিয়েতনাম অথবা পতু গালের মত অক্ষম দেশকেও বন্ধু বলে গ্রহণ করা তার সাজে। তাই বলে কি ভারতবর্ষেরও সাজে ? উত্তরটা আমার জানা নেই। কাবুলের পাঘমান বাগিচায় বসে এই সব কথাই আমি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, ভারতবর্ষ হয়ত এমন সব দেশকেই তার বন্ধু বলে গ্রহণ করবার অভ্যাস আয়ত্ত করেছে, ভারত-বর্ষের বিন্দুমাত্র উপকার সাধনের ক্ষমতা যাদের নেই, এবং ভারতবর্ষের কাছ থেকে তেমন-কিছু উপকার পাবার সম্ভাবনাঞ্জ যাদের আশু নয়। সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ চলতে থাকায় পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ খানিকটা স্থাবিধে করে নিয়েছে সন্দেহ নেই, এবং শ্রীনেহরুকে

তার জন্য অকুণ্ঠ সাধ্বাদও আমরা জানাব। কিন্তু এ সব লাভ নিতান্তই দৈব। দৈবের উপরে নির্ভর করা সঙ্গত নয়। পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষের এবারে একটা স্থায়ী নীতি নির্ধারণ করা দরকার। বিশেষ করে এইজন্য যে, আফগানিস্তানই ভারতের একমাত্র নিত্ররাষ্ট্র নয়, যার মিত্রতার মূল্য সম্পক্তে তার নির্মোহ হওয়া প্রয়োজন।

#### আফগানিস্তান ঃ পুনশ্চ

কথা ছিল ফির্নতি পথেও আফগানিস্তানে আমাকে একটি দিনই থাকতে হবে। কার্যত তিনদিন ছিলাম। সেটা কোনক্রমেই সম্ভব হত না, যদি না ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস কর্পোরেশনের পরিবহন-ব্যবস্থায় সময়-সংক্রান্ত একটা গোলযোগ ঘটত। এয়ারোফ্রট যেদিন আমাকে কাবুলে পোঁছে দেন, তার পরদিনই আমার আই-এ-সির বিমানে উঠবার কথা। সে-বিমান তিন দিনের আগে পাওয়া যায় নি। আফগান সরকার আমার পাসপোর্টের পাঁচ-পাঁচটি শূন্য পৃষ্ঠা পূরণ করে দিয়েছেন। বিনিময়ে, আফগানি-স্তানের উপরে এই আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধে যা লিখেছি, এখানে তার কোনও সংশোধন করতে আমি বসিনি! এটিকে বরং প্রথমটির পরিপুরক বলে গণ্য করা যেতে পারে। এবং ব্যাপারটা আমার পক্ষে অবিমিশ্র আনন্দের নয়। আগের প্রবন্ধে যদি কেউ কিঞ্চিৎ অশাস্তির ইঙ্গিত খুঁজে পেয়ে থাকেন, বক্ষামাণ প্রবন্ধপাঠে তিনি আরও বিষয় বোধ করতে পারেন। কাবুলে থাকতে বাবুর শা'র সমাধি আমি দেখেছিলাম। আমি ঐতিহাসিক নই। তবুও, বাবুরের মৃত্যুর পরবর্তী কালে ভারত-বর্ষে যা-যা ঘটেছে সে-বিষয়ে চিন্তা না করে আমি পারিনি।

কাবুলের চারপাশের শৈলমালার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্যক্ত আমার মনে হয়েছে যে, ভারতবর্ধের পররাষ্ট্র-নীতির মধ্যে — আর যা-ই থাক — ঐ পাথুরে দৃঢ়তা নেই। প্রসঙ্গত বলে রাখি, শ্রী নেহরুর পররাষ্ট্র-নীতিকে আমি শুধুই আদর্শ-ভিত্তিক বলে মনে করি না, আমি জানি যে, তার ভিত্তির মধ্যে বাস্তব বোধেরও পরিচয় পাওয়া যাবে। সেই বাস্তবতা পাথরের মতই দৃঢ়। তবুও আক্রেপ করতে হয়। এই কারণে যে, সেই দৃঢ়তার সীমারেখা দ্রবিস্তৃত নয়। এই কারণে যে, সেই দৃঢ়তার প্রস্তৃতি আমাদের অপরিজ্ঞাত। এই কারণে যে, তার কোথায় কতথানি আমরা নির্ভর করতে পারি, তাও আমাদের স্পষ্ট জানা নেই। প্রসঙ্গত আরও একটা কথা বলা দরকার। আফগান সরকারের মৈত্রী লাভের জন্য ভারত সরকার যা-কিছু করেছেন, তা অত্যক্ত্রই যুক্তিসঙ্গত। মৈত্রী অর্জনে তাঁরা সক্ষমও হয়েছেন। এই সাফল্যের মূল্য কম নয়।

কাজটা অবশ্য সহজসাধ্য হয়নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না।
যতদূর জানি আফগানিস্তানে সম্প্রতি অসমস্থানি হয়নি। না
হক, আফগান জনসাধারণের অধিকাংশই যে মুসলমান, সকলেই
তা জানেন। আফগানিস্তানের মোট লোকসংখ্যা এক কোটি কুড়ি
লক্ষ। তার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা হাজার তিন-চারের বেশী নয়।

ক্রীশ্চান কেউ আছেন কি না জানিনে। না থাকাই সম্ভব এখন। কেউ যদি বলেন যে, আফগানদের সহামুভূতি ধর্মনিরপেক ভারতবর্ষের দিকে না গিয়ে এস্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের দিকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, তবে আশা করি, তাঁকে হিন্দু সাম্প্র-দায়িকতাবাদী আখ্যা দেওয়া হবে না ; বস্তুত, সাম্প্রদায়িকতাবাদী না হয়েও এমন উক্তি করা যেতে পারে। মুসলমানদের সহাযুভূতি স্বভাবতই কোনু দিকে ধাবিত হয়ে থাকে, ইতিহাসে তার প্রমাণ तरग्रह । देमलारमत जन्म এवः विकाम य-ভाবে राग्नहः, हिन्तू-ধর্মেরও যদি সেইভাবেই জন্ম এবং বিকাশ হত, তবে হিন্দুদের আচরণেও হয়ত সবিশেষ পার্থক্য দেখা যেত না। ( এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত নয়, তথ্যের বিরতি মাত্র।) তার উপরে, আফগান-মানসের স্বাভাবিক প্রবণতাকে আরও উৎসাহিত করে তুলবার জন্য রয়েছে পাকিস্তানী প্রচারকার্য। আফগানিস্তানে ইংরেজী সংবাদপত্র নেই। যে-কটি ফারসী সংবাদপত্র রয়েছে, সরকারী নির্দেশে সেগুলি পরিচালিত হয়ে থাকে। বিদেশী আগন্তুককে তাই বাধ্য হয়েই বিভিন্ন দূতাবাস থেকে প্রচারিত দৈনিক বুলেটিনের উপর নির্ভর করতে হয়। পাকিস্তানী বুলে-টিনের একাংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। এর থেকেই পাকিস্তানী প্রচারের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে। "হিন্দুরা আজ ইসলামকে সমূলে উৎখাত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। নিপীডিত

ভারতীয় মুসলমানদের এই সঙ্কটকালে, রাজা সৌদ এবং প্রেসিডেন্ট নাসের তাদের সাহায্য করবেন এবং হিন্দু দের প্রক্তি-হিংসা থেকে তাদের বাঁচাবেন, জাতীয় পুনর্গঠন আন্দোলন এইটেই আশা করেছিল।" অর্ধ শিক্ষিত যে-সব আফগান কিছু কিছু ইংরেজী পড়ে থাকে, যদি মনে করি যে, তাদের উপরে এই ধরনের নোংরা প্রচারকার্যের কোনও প্রভাব পড়া সম্ভব নয়, ত তাতে আত্ম-প্রবঞ্চনাই করা হবে। এই সব লেখা তারা পড়ে, এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এ-সব কথা প্রচার করেও বেড়ায়।

ভারতবর্ষ আজ আফগানিস্তানে যা-কিছু করছে, তা অত্যন্তই যুক্তিসঙ্গত। ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতির মূল তম্বটিকে যদি আমি বৃশতে পেরে থাকি, তবে তা হল এই যে, ভারতবর্ষ আজ প্রতিটি রাষ্ট্রেরই মৈত্রী আকাজ্জা করে। হাত্তপানিপ্রান্তর । তথু তা-ই নয়, রাশিয়া ও চীন, একদিকে বিরাট এই ছটি রাষ্ট্র এবং অন্যদিকে ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী স্থানে যতগুলি সম্ভব নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন এবং তাদের নিরপেক্ষতাকে বাঁচিয়ে রাখাও

বোধ হয় ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম মূল উদ্দেশ্য, যদিৎ সে-কথা কোথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। এই রকমেরই একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হল আফগানিস্তান। পাকিস্তান নামেমাত্র বান্দুং-গোষ্ঠীর সদস্ত ; বান্দু:য়ে ঘোষিত আদর্শের প্রতি বিন্দুমাত্র আহুগত্য তার নেই। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতবর্ষের প্রতিও বরা-বরই সে শক্রভাবাপন্ন। অন্যান্য কারণ ত আছেই, এই কারণেও আফগানিস্তানের বন্ধুতাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার। খুবই ভাল কথা। কিন্তু তারপরেই একটা প্রশ্ন উঠবে। আফগান সরকার এবং সম্ভবত ভারতীয় পররাষ্ট্র-লপ্তর ( একটু আগেই যার আমরা প্রভৃত প্রশংসা করেছি ) ক্ষুণ্ণ হতে পারেন, কিন্তু প্রশ্বটা তবু না তুলে উপায় নেই। আফগান সরকার এবং আফগান জনসাধারণের মধ্যে যেটুকু সন্তাব আছে বলেই মেনে নেওয়া উচিত, সত্যিই কি তা আছে ? আবার বলি, আফগানিস্তান সম্পর্কে ভারতবর্ষের পররাই-নীতির কোনও পরিবর্তন কেউ দাবি করছেন না। যে-নীতি এখন চালু আছে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে সেই নীতিই হয়ত সর্বোক্তম। কাবুল সরকারের মিত্রতাকে বাঁচিয়ে রাখা হক, কাবুল-সরকারের চরিত্র-বিশ্লেষণের কোনও প্রয়োজন আমাদের দেই। আর তা ছাড়া, একটা বিদেশী সরকার তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেনই বা কেন।

সরকারের কর্তবা এবং সাংবাদিকের, কর্তবা তাই বলে সমার্থক নয়। কর্তব্য নির্ধারণে সরকারের সঙ্গে জনৈক সাং-বাদিকের যদি ঈষৎ মতানৈক্য ঘটে, তাঁকে ক্ষমা করতে হবে। কূটনৈতিক বিধিনিষেধের আওতায় তিনি পড়েন না। ভুধু তাই নয়, সরকারের তরফে তিনি কথা বলছেন না, বলছেন তাঁর নিজের তরফে। তাঁর কাছ থেকেও বিনয় আশা করা যেতে পারে। কিন্তু ততক্ষণই, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিনয়ের সঙ্গে সত্তোর সভ্বর্ষ ঘটছে। একটা তুলনা দেই। চেম্বারলেনের আমলে ব্রিটেনের যে-সব সংবাদদাতা বার্লিনে ছিলেন, আপনাপন কাগজে তারা হিটলার সম্পর্কে খাঁটি থবরই পাঠাতেন। কিন্তু চেম্বারলেন-সরকারের প্রতি অপ্রশ্ন আফুগত্যের দরুন সম্পাদকরা তা ছাপাতেন না। সম্পাদকদের তুলনায় এইসব সংবাদদাতার দেশপ্রেম কি তাই বলে কিছু কম ছিল ? আমার তা মনে হয় না। সাংবাদিকতার নৈতিক দিকটির কথা না হয় ছেডে দেওয়া গেল। তারপরেও একটা কথা থাকে। যে-কোনও দেশের শাসক-সম্প্রদায়কে তার আপাত-অবস্থায় মেনে নেওয়াটাই হল বৈদেশিক সরকারের কর্তব্য। কিন্তু সাংবাদিকদের কর্তব্য তা নয়। সেই শাসক-সম্প্রদায়ের চরিত্র তাঁকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আফগানিস্তানের বর্তমান সরকারের চরিত্রে নানাবিধ ক্রটি বর্তমান। পরের

কথাগুলি নিশ্চয়ই ভারত সরকারের অজানা নয়। কিন্তু জানাতে তাঁরা অক্ষম। জনসাধারণকে তাই বলে অন্ধকারে রেখে দেবার কোনও মানে হয় না। সরকার যে-কথা জানতে পারেন না, সাংবাদিককেই তা জানিয়ে দেবার দায়িছ গ্রহণ করতে হবে।

ভারতীয় এক-আনিতে যেটুকু সোনা আছে, আফগানিস্তানে গণতন্ত্রের পরিমাণ ঠিক ততটুকুই। সাহারা মরুভূমিতে যতথানি বৃষ্টিপাত হয়, আফগান জনসাধারণের ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যের পরিমাণ তার চাইতে বেশী নয়। এবং আইসল্যাণ্ডে হয়ত বা সাপ থাকতে পারে, আফগানিস্তানে গিয়ে কেউ ব্যক্তিস্থাধীনতার নামগন্ধও খুঁজে পাবেন না। ফান্সের বুবঁ রাজবংশ উদারনৈতিকতার আদর্শে যতথানি আস্থাশীল ছিলেন, কাবুল সরকারের আস্থা, এ-বিষয়ে, ঠিক ততথানিই। জন-জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রই সেখানে সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আফগান সরকারের অরুঠ সমালোচনা যদি কেউ শুনতে চান, অবশ্যই তাকে ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাবে যেতে হবে। উপরি

বিভিন্ন দূতাবাদের কর্মচারীরা তাই ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবে গিয়ে জুমায়েত হন। যাঁদের আপত্তি নেই, দেই সব আফ্গান্ত দেখানে আসেন; এখানে তাদের মুখ খুলে যায়। আপন দেশের সরকার সম্পক্তি যে-সব মন্তব্য তাঁরা করেন, তা শুনে আফগান সরকার যে লজ্জায় অধোবদন হবেন, এমন আশঙ্কা অবশ্য করিনে। ছ-একটা ভাল কথাও কি তারা বলেন না ? অবশাই বলেন। কে একটা ভাল চাকরি পেয়েছে, জলপানি দিয়ে কাকে বিদেশে পড়তে পাঠানো হয়েছে, সে-সব খবরও তারা শুনিয়ে থাকেন। সেইসঙ্গে একটা "পুনশ্চ" জুড়ে দেন। বলেন যে, চাকরিটা যাকে দেওয়া হয়েছে, সে হল অমুক মন্ত্রীর তমুক ভাইপোর প্রথম পক্ষের ছোট ছেলে; আর হা জলপানি দিয়ে যাকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে, সে হল গিয়ে রাজামশাইয়ের পিসতৃত ভাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষের খুড়তুত ভাই। শুধু তা-ই নয়, চাকরি অথবা জলপানি বন্টনের ব্যাপারে যোগাতা বিচার করে দেখা দরকার, এমন সব অদ্ভুত কথাও এঁরা বলে থাকেন। ইন্টারন্যাশানাল ক্লাবে যদি যান, এঁদের মুখে নানান রকমের তুর্নীতির খবর আপনি পাবেন। এবং তার সবগুলিই হয়ত মিথ্যা মনে হবে না। তাই বলে যে এঁরা মোল্লাদের অনুরক্ত এমনও নয়। এঁদের ধারণা, সরকারের প্রতি মোল্লাদের যতটা আমুগত্য রয়েছে, ঈশরের প্রতি ততটা নেই। আর

জনসাধারণের প্রতি আয়ুগত্যের ত কোনও কথাই ওঠে না আপনি অবশ্য প্রশ্ন করবেন, অবস্থা যদি এতই থরাপ হয়ে থাকে ত তার প্রতিবিধানের জন্য কিছু একটা করা হচ্ছে না কেন। সে-প্রশ্নের উত্তরে একট্ লক্ষ্য করলেই আপনি দেখতে পাবেন যে, একজোড়া আফগান-চক্ষুতে ক্রোধের আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবে এমন কিছু আশাবাদীর সঙ্গেও আপনার পরিচয় হতে পারে, সত্যিই যারা বিশ্বাস করেন যে, দ্বিতীয় আমাক্লার আবির্ভাব ঘটতে আর দেরি নেই; তফাতটা শুধু এই যে, এবারে আর ইতিহাসের পুনরার্ভি ঘটবে না। কে জানে, বোরখার অস্তরালেও হয়ত অশান্তির আগুন ধুমায়িত হয়ে উঠেছে।

বৈদেশিক সরকারমাত্রকেই আজ দায়ুদ-সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। কিন্তু কতথানি দৃঢ় তার বনিয়াদ, জুনেকের মনেই তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। স্বপ্নবিলাসী মান্ত্র্য আমি নই। আমি জানি যে, দীর্ঘকাল ধরেই জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া যেতে পারে। আর তা ছাড়া, আফগানিস্তানের শাসনভার কী রকমের সরকারের হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত, আফগানরাই তা নিয়ে মাথা ঘামাক। আমি শুধু একটি কথাই বলতে পারি। কাবুল থেকে এই ধারণা নিয়ে

দামাকে ফিরতে হয়েছে যে, যে-সরকারের উপরে জনসাধারণের আছা নেই, তার প্রতি অতিরিক্ত বন্ধুতা দেখিয়ে কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই আফগান জনসাধারণের বিরংগভাজন হয়েছে। বিদেশীদের মধ্যে একমাত্র জার্মানরাই দেখলাম আফগান জনসাধারণের ভালবাসা অর্জন করতে পেরেছে। রাশিয়ানরা সেখানে মহা উৎসাহে রাস্তাঘাট বানিয়ে দিচ্ছে, আনেরিকানরা রাঁধ নির্মান্ত্রণ হাত দিয়েছে, কিন্তু এত সব করেও তারা আফগানদের ভালবাসা পায়নি। আফগানিস্তানে এমন অনেক মালুষের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, যাঁরা জার্মানি যেতে গান। একজনের কথা মনে পড়ছে, তিনি মক্ষো দর্শনের মাকাজ্যা জানিয়েছিলেন। আর একজন য়েতে চেয়েছিলেন নিউইয়র্কে। নয়াদিল্লীর নামোল্লেখ কেউ করেননি। কেন করেননি প প্রশ্বাটা অত্যন্তই জরুরা। কিন্তু তার উত্তর জেনে নেবার আগেই আমাকে কাবুল ত্যাগ করতে হল।

# একটি লেখা ঃ ৬00 রুব্ল

কমিউনিজ্ম ও সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে আপন অভিমত জানিয়ে তার কুড়ি বছর বাদে কোনও লেখক যদি সেই একই অভিমতকে আবার জনসমক্ষে পেশ করতে পারেন, ত নিঃসন্দেহেই সেটা তাঁর সংসাহসের পরিচায়ক হবে। শুধুই সংসাহসের নয়, আরও তু-একটি গুণের। এবং এরই দরুন বাট্রণিত রাদেল এবং এডমণ্ড উইলসন সম্প্রতি আমাদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। সমালোচনার এটি একটি উত্তম মানদণ্ড, তাতে সন্দেহ করিনে। আমি অবশ্য ততথানি সাহসের পরীক্ষা দিতে বসিনি। সোভিয়েট রাশিয়ায় থাকতে সে-দেশ সম্পর্কে যে-অভিমত আমি জানিয়েছি, ভারতীয় পাঠকের কাছেও—এই নিবন্ধের মাধ্যমে—সেই একই অভিমত আমি পেশ করব। লেনিনগ্রাদ ত্যাগ করবার মাত্রই ঘণ্টা-কয়েক আগে "মস্কো নিউজ"-এর জনৈকা মহিলা প্রতিনিধি আমার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করেন। সাংবাদিকতাই আমার বৃত্তি, এ-কথা জানবার পর তিনি অন্থরোধ করলেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় এদে আমার যা মনে হয়েছে, তারই উপরে তাঁর কাগজে কিছু লিখতে হবে। আমি অসম্মত হইনি। লেনিন-

গ্রাদে বসেই ক্রত একটি প্রবন্ধ আমি লিখেছিলাম।

ক্রত লিখেছিলাম বটে, কিন্তু অনায়াদে লিখতে পারিনি সেই সকালের কথা আমার আজও মনে আছে। সুন্দর प्रकाल। ट्रांटिल प्यारम्होतियात जानला (शटक प्रमुख কিছুকেই দেদিন মনোরম দেখাচ্ছিল। কিন্তু, পরিবেশের সেই অরুপণ দাক্ষিণ্য সত্ত্বেও মনে আমার স্বস্তি ছিল না। আমার সেই প্রবন্ধ আমি একটু বাদেই উদ্ধৃত করব। এবং তার রচনাভঙ্গির আড়ষ্টতা থেকেই লেখকের মানসিক অস্বস্তির খানিকটা আন্দাজ আপনারা পেয়ে যাবেন। সত্যি বলতে কি. আমার মনে খানিকটা আশক্ষা দেখা দিয়েছিল। এই ভেবে যে, আমার প্রবন্ধে হয়ত বড্ড বেশী স্পষ্টভাষণ ঘটবে। তার চাইতেও আশঙ্কার কথা, হয়ত শুধু আমার তরফেই ঘটবে রাশিয়ায় এসে সকলের কাছ থেকেই যে নিখুঁত আতিথেয়তা, যে সৌজ্যস্থলর ব্যবহার আমি পেয়েছি, হয়ত তার সম্মান রক্ষা করতে পারব না ; ত্ব-একটা নিদ য় স্পষ্টোব্রির হয়ত প্রয়োজন দেখা দেবে। শুধু আশঙ্কাই ছিল না। গরীয়সী একটি দীনতার বোধও আমার ছিল। ছিল, কেননা এক দরিত্র চুর্বল দেশের মামুষ আমি, তৎসত্ত্বেও শক্তিশালী সফলকাম একটি দেশের সম্পকে আমার অভিমত প্রার্থনা করা হয়েছে। অকারণে আমি সঙ্কোচ বোধ করিনি। "মস্কো

নিউজ''-এ যথাসময়ে (অক্টোবর :৩, ১৯৫৬) আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

"ভারতবর্ষ থেকে প্রথম ট্যুরিস্ট দল (প্রতিনিধি দল) মস্কো রওনা হবেন। খবর পেয়ে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম, 'আমিই বা কেন যাব না ?' প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। তাই এসেছি। আমি সাংবাদিক। তাই, স্বর্গে গিয়েও আমাকে ধান ভানতে হয়। তাই, এই বিচিত্র দেশে এসে অবিমিশ্র আনন্দের মধ্য দিয়ে এই যে আমার সংক্ষিপ্ত অবসর আমি কাটিয়ে গেলাম, ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর উপরে প্রবন্ধ লিখবার সময় এর কোনও প্রভাব যে আমার লেখার উপরে পড়বে না, এমন কথা আমি বলতে পারিনে। যদি বলি তাতে আত্মবঞ্চনার অপরাধ ঘটবে। আগামী কয়েক রছরে মানবজাতির ( তার মধ্যে আমি আছি, আমার **ছেশবাসীরাও আ**ছেন) ভাগ্যে কী ঘটবে না-ঘটবে, রাশিয়া এবং রাশিয়ার মান্ত্র্যদের ছারাই অনেকাংশে তা নির্ধারিত হতে চলেছে। বস্তুত, সেই দেশ এবং সেই মানুষদের পরিচয় নিতেই আমি এসেছিলাম। ইতিমধ্যে তাসকেন্তের অল্প একট, মস্কোর আরও খানিকটা, আর এই স্থন্দর নগর লেনিন গ্রাদেরও ঈষৎ পরিচয় আমি পেয়েছি। যেটুকু দেখেছি,

তাকে যথেষ্ট বলা যায় না। কিন্তু তার থেকেই অনেকখানি ধারণা আমার হয়েছে। সেই ধারণাগুলির কিছু কিছু আমি রাখব, কিছু কিছু বর্জন করব। তাতে সময় লাগবে। আপাতত রাশিয়া সম্পর্কে—যার সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় এই আমার প্রথম—খূচরো কিছু মতামত আমি জানাতে পারি। পরবর্তী কালে এইসব মতামতের যদি অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটে, সেটা বিশ্বয়ের ব্যাপার হবে না।

"গোড়ার থেকেই শুরু করা যাক। দিল্লী থেকে আমরা কাব্লে এলাম। দেখানে এক আমেরিকান বাসএ চড়ে আমরা কাব্লের দুইবা জায়গাগুলি দেখে বেড়াই। আমি বসেছিলাম দ্রাইভারের দিকে পিঠ দিয়ে। চেয়ে দেখি, আমার ঠিক ডান দিকে বাসএর দেয়ালে একটি অগ্লিনির্বাপক যন্ত্র। যন্ত্রটি কোথায় তৈরী, পড়ে দেখবার কোনও প্রয়োজন আমার ছিল না। তবু পড়েছি। রাশিয়া তার নির্মাতা। এমন কিছু অবাক হবার মত ব্যাপার নয়। আর-পাঁচটা অগ্লিনির্বাপক যন্ত্র যেমন হয়ে থাকে, এটিও ঠিক তেমনিই। তব্ও আমার অবাক লেগেছে। তার কারণ আমার আমেরিকান বন্ধুরা—না, আমি ঠাটা করছে না, কোন-কৈছু আমেরিকান বন্ধু আমার আছেন এবং বন্ধু হিসেবে সতিই ভাঁরা নির্মুত—

আমাকে জানিয়েছিলেন যে, সারা পৃথিবীতে আগুন জালিয়ে
দিতেই সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ বন্ধপরিকর। কাবুলের
বাসএ সেই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে থাকতে
থাকতে আমি ভেবেছি, আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবীতে
যে-দেশ আগুন জালিয়ে দিতে চায়, আগুন-নেভানো এই
যন্ত্রটি কিন্তু সে-ই এখানে পাঠিয়েছে। সত্যিই কি সে আগুন
জালাতে চায় ? সেই থেকে প্রশ্নটা আমার সঙ্গ নিয়েছে।
একটা উত্তরও আমি পেয়েছি। কিন্তু প্রায় প্রতিটি আমেরিকান
এবং কিছু কিছু ইউরোপীয় ও এশিয়াবাসীর মনে যে ভয়াবহ
আতক্ক রয়েছে, আমার উত্তরে যে তার সমর্থন মিলবে, এমন
কথা আমি বলতে পারিনে। নিজের কথা বলতে পারি।
কাবুলের বাসএ সেই রাশিয়ান আগুন-নেভানো যন্ত্রটি দেখে
আমি খুশী হয়েছি।

"কী, সীট-বেণ্ট নেই ? এয়ারোফ্রটের ইলিয়্শিন-১৪ বিমানে উঠে এই প্রশ্নটাই সর্বাপ্তে আমার মনে দেখা দিয়েছিল। এর আগে আর কখনও ইলিয়ুশিন বিমানে আমি উঠিন।

#### রাশিয়া থেকে ফিক্লি

जीं। तन्ते ना थाकाम किन्न किन्नुमाली अपूर्वित्व इन একটু বাদেই দেখলাম, অত্যন্তই অনায়াস প্রিক্ত बाकृति ना पिरा, आमार्पत विमान शृथिवी थिक आकारम উঠে এসেছে। আকাশে উঠলেই রাজ্যের চিম্না এসে আশ্রয করে আমাকে। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম, শুধু কি **गी**ট-বেল্ট, আরও সহস্র রকমের বেল্ট দিয়ে কি নিজেকে আমি বেঁধে রাখিনি ? এই সীট-বেল্টেরই মত আরও সহস্র রকমের জিনিস কি নেই, ভারতবর্ষে এবং পাশ্চান্ত্যের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে যাদের অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয় ? ভারতবর্ষে যে-রকমের জীবনধারায় আমি অভ্যস্ত হয়েছি, তার প্রতি আস্থা না হারিয়েও নতুন একটি জীবনধারার পরিচয়লাভের জন্ম মনে মনে আমি প্রস্তুত হতে লাগলাম। স্থির করলাম, ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায় যে-ধরনের সব রীতিনীতি এবং মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়েছে, সোভিয়েট্ ইউনিয়নে গিয়ে তাদের সাক্ষাৎ যদি না-ই পাওয়া যায়, আতঙ্কিত হব না। সোভিয়েট দেশের বিমানে উঠে সাট-বেল্ট দেখতে পাইনি। ভাবতে গেলে নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু তারই মধ্য থেকে আমার শিক্ষা আমি আহরণ করেছি। বুঝতে পেরেছি যে, কোনও রকমের প্রেজ্ঞডিস নিয়ে গোভিয়েট-ভূমিকে বিচার করতে যাওয়া সঙ্গত হবে না।

"তাসকেন্দ্রে আমি অল্লক্ষণের জন্ম ছিলাম। কিন্তু সেই সামান্যকালও আমার পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হয়েছে। বিশেষ করে এই কারণে যে, আমি দরিজ দেশের মানুষ, এবং পথিমধ্যে দরিন্ততর একটি দেশের আমি পরিচয় পেয়েছি। তাসকেন্তকে দেখে বুঝলাম, সমৃদ্ধির সন্ধান শুধু ইউরোপই পায়নি। মামুষজনের মাথায় অলঙ্কৃত উজবেক টুপি। শত শতাব্দীর र्वमनात करून कारिनीरक मुख् रक्ता मिर् धकि मञ्जून सुथी জীবনের এরা সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু তাই বলেই কিছু এশীয় বেশভূষাকে বিসর্জন দেবার প্রয়োজন এদের হয়নি। এবং আভিজাত্যের বোধটিকেও এরা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। বিমান-বন্দরের রেস্তোর ায় আমি বসে ছিলাম। একজন উজবেক কৃষক এসে দোভাষীর সাহায্যে তু দণ্ড আমার সঙ্গে আলাপ করে গেলেন। তাঁর আচরণে যে ঋজু মর্যাদাবোধের পরিচয় আমি পেয়েছি, সত্যি বলতে কি, এশিয়ার কোনও কুষ্কের মধ্যে যে তার সন্ধান পাওয়া যাবে, এমন প্রত্যাশা আমার ছিল না। দোভাষী ভদ্রলোক ইউরোপীয়। তিনিও দেখলাম বেশ সম্ভ্রমভারেই সেই উজবেক কুষকের সঙ্গে কথা কইছেন। দেখেশুনে আমার মনে হল, এশিয়া এবং ইউরোপের মান্নুষের মধ্যে পার্থক্যের যে-প্রাচীর একদা গড়ে তোলা হয়েছিল, অন্যান্য জায়গায় এখনও যার অস্তিত্ব

বর্তমান, সোভিয়েট ভূখণ্ডে সত্যিই হয়ত তাকে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ইউরোপের মান্নুষের। এই একটি ব্যাপারে অস্তত, রাশিয়ানদের কাছ থেকে শিক্ষা আহরণ করতে পারেন।

"ভারতীয় ট্যুরিস্টের চোথে, বিশেষ করে, সোভিয়েট ইউনিয়নকে এত মনোরম লাগে কেন, সেই প্রসঙ্গেই এবারে আসব।

"বিদেশে এর আগেও আমি গিয়েছি। কিন্তু আমি ভারতবাসী, শুধু এই একটিমাত্র পরিচয় দিয়ে এর আগে আর অন্য-কোনও পরিক্রনায় এতথানি সম্মান আমি পাইরি। শুধু আমি নই, আমার সঙ্গীরাও ইতিপূর্বে বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশে গিয়ে ঘুরে এসেছেন। কিন্তু রাশিয়ায় এসে যে সন্থান অভ্যর্থনা পাওয়া গেল, অন্য কোনও দেশে তা পাওয়া যায়নি। না তাঁরা পেয়েছেন, না আমি। এ-অভ্যর্থনা পূর্বপরিকত্নিত নয়। স্থতরাং বিপুল্ভ নয়। ছোট ছোট সৌজন্য, ছোট ছোট ভত্রতা। সারাক্ষণই যার সন্থার উষ্ণভাকে আমরা উপভোগ করেছি। ইন্ট্যুরিস্ট ব্যুরো থেকে নিপুণা একটি

মেয়েকে আমাদের গাইড হিসেবে পাঠানো হয়েছিল।
আমাদের স্থ-স্বিধের দিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন।
কিন্তু তার কথা আমি বলছি না। বলছি পথচারীদের সেই
উংস্ক সহাস্থা দৃষ্টির কথা, সারাক্ষণই যার নীরব অভ্যর্থনা
আমাদের উপরে বর্ষিত হয়েছে। না, নীরবও নয়। অনেককেই
আমরা বলতে শুনেছি: হিন্দী-ক্রশী ভাই ভাই। সংক্রেপ
বলতে গেলে, ভারতীয়দের প্রতি আচরণে রাশিয়ায় যে-সম্বনের
পরিচয় পাওয়া যায়, ইউরোপের আর কোনও দেশেই তা
পাওয়া যায় না। রাশিয়ায় এসে কোনও রকমের মুক্রবিবয়ানা
আমরা দেখিনি। অতঃপর ভারতীয় টুয়িন্টরা যদি
সোৎসাহে রাশিয়ায় আসতে থাকেন, তাতে বিশ্বয়ের কিছু
থাকবে না।

"মক্ষোয় এনে ট্যুরিস্টরা সচরাচর যা-কিছু দেখেন, আমরাও ঠিক তা-ই দেখেছি। দেখেছি বিশ্ববিভালয় (চমংকার), সমবায়-থামার (মনে রাখবার মত), ক্রেমলিন-ভবন (ম গ্রোমিকোকে দেখলাম ক্রেমলিন থেকে বেরিয়ে এসে মোটর-গাড়িতে উঠছেন। অন্য কোনও দেশে গেলেও সেথানকার কোনও রাজনীতিককৈ হয়ত অনুরূপ অবস্থাতেই দেখা যেত), লেনিন-মিউজিয়ম (একজন মহামানবের প্রতি তাঁর স্বদেশ-

বাসীর শ্রদ্ধা সেখানে স্থন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে ); দেখেছি কুষি-শিল্প প্রদর্শনী ( অভিজ্ঞতাটা স্মরণীয় ) আর মস্কো-মেট্রো ( আমেরিকানদের ভাষায় বলতে পারি ; এ রীয়োল স্মানার ) ; সর্বশেষে আমাদের মক্ষো-ভল্গা ক্যানালের ধারে বেডাতে নিয়ে যাওয়া হল ( মনোরম। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন বিশেষণ আমার মনে আসছে না )। যে-কটি বস্তুর এখানে উল্লেখ করলাম মুগ্ধ হবার জন্য যে-কোনও ব্যক্তির পক্ষে এর যে-কোনও একটি দেখাই যথেষ্ট। সে-ক্ষেত্রে সব কটিই আমরা দেখেছি এবং দেখেছিও প্রায় রুদ্ধখাদে। স্থতরাং, মনের উপরে বেশ গভীর একটি ছাপ পড়েছে। রাশিয়ানদের কর্মোন্ডোগের সাফল্যই এরা প্রমাণ করছে। সেই সঙ্গে. এরই পাশাপাশি, অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় যে বিপুল গঠনকর্ম চলেছে, তাও সকলের চোখে পডবে। বিশাল দীর্ঘ সব ক্রেন। মাল উঠছে, নামছে। কলকাতায় যত কাক দেখতে পাওয়া যায়, কিংবা ভেনিসে যত পায়রা, মস্কোতে ক্রেনের সংখ্যা তার চাইতে কিছু কম নয়।

"ভারত-সোভিয়েট সম্পর্ক সম্বন্ধে ছ্-একটি কথা বলে এই প্রবন্ধ আমি শেষ করব। প্রস্পারের প্রতি এরা বন্ধুভাবাপন্ন। সেই বন্ধুছের বন্ধন এত দৃঢ় যে, কোনও কোনও দেশের পক্ষে

সেটা ক্লোভের কারণ হয়েছে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে, হয়র রাশিয়াতেও, এমন কিছু লোক রয়েছেন, বন্ধনটা দৃঢ়তর হলেই যাঁরা খুশী হতেন। ভারত-সোভিয়েট মিত্রভার প্রকৃতি উপলব্ধির জন্য আমি সচেষ্ট রয়েছি; এই নির্ভাকে কিকরে আরও বাড়িয়ে ভোলা যায়, তাও আমি চিন্তা করব।

"কোনও মান্ন্য কোনও মান্ন্যীর কাছে গিয়ে কখনও বলে না, এস, পরস্পরকে এবারে ভালবাসা যাক।' সাহচর্যের থেকেই ধীরে ধীরে ভালবাসা জন্ম নেয়। তার জক্ম এক সঙ্গে কাজ করতে হয়, এক সঙ্গে থিয়েটরে যাবার প্রয়োজন ঘটে। ছ-চার দিন বাদে দেখতে পাওয়া যায়, একজনের হাত অনাজনের হাতে বাঁধা পড়েছে। রাষ্ট্রীয় ভালবাসারও পথ হয়ত পৃথক নয়। 'হিন্দী রুশী ভাই ভাই' ধ্বনিতে আমার প্রচণ্ড কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও আমার অজানা নয় যে, রুশ-ভারত নিয়তংকে এইভাবে হুরাহিত করা যাবে না। স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে যেটুক্ সময় লাগবার কথা, অন্তত সেইটুকু সময় তাকে দিতেই হবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে এই আশা নিয়েই আমি কিরে যাছি যে, স্বন্থত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই দেশ এবং আমার দেশের

মধ্যে অনতিকালের মধ্যেই প্রভৃত যোগামোগ ঘটবে। 'মক্ষো নিউজ'-এর কোনও সংবাদদাতা যদি কলকাতায় যান, আর্মি খুশী হব। আরও খুশী হব, 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর প্রতিনিধি হয়ে আবার যদি আমাকে মক্ষো আসতে হয়। আসবার আগে রুশ ভাষার আরও ছ্-চারটি কথা আমি শিখে নিতে পারব, এমন আশাও আমি করছি। আপাতত রুশ ভাষার সামাক্য কয়েককটি শব্দ আমি চিনি। তার মধ্যে ছটি শব্দ আমাকে প্রায়শই ব্যবহার করতে হয়েছে—Spaseeba আর Do sveedahnya। এই ছটি কথা দিয়েই আমার প্রবন্ধ আমি শেষ করছি।"

এতদেশীর পাঠকের অবগতির জন্ম আর মাত্র তিনটি কথা আমি জানাব। মস্কোতে ফিরে এসে মিঃ নিকিন্টিনের দপ্তরে গিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। লেখাটি তাঁর হাতে তুলে দেবার পর সসকোচে তিনি জিজ্জেস করলেন, লেখার জন্ম তাঁরা যদি কিছু দক্ষিণা দেন, তাতে কি আমি ক্ষা হব ? বললাম, বিলক্ষণ, দক্ষিণা না পেলেই বরং ক্ষা হতে পারি। ভাউচারে সই করে দক্ষিণা বাবদে ৬০০ রুবল পাওয়া গেল। এবং টাকাটা পেয়ে আমি বলশ্য থিয়েটরে টিকিট কাটতে ছুটলাম। থিয়েটর থেকে

হোটেলে ( এবারে উঠেছিলাম ইয়োরোপা হোটেলে ) ফিরে এনে দেখি, জনৈক ফটোগ্রাফার দেখানে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। "মস্কো নিউজ্ব"এর ফটোগ্রাফার। এতবার ইনি আমার ছবি নিয়েছেন যে, এক-এক সময় নিজেকে প্রায় মেরিলিন মনরো বা ঐ রকমের কোনও বিখ্যাত চিত্রতারকার মতন মনে হচ্ছিল। কোনও লেখককে নিয়ে এতটা হৈ-চৈ করা ভাল, না অন্যান্য দেশে লেখকদের প্রতি সচরাচর যে-রকম ওদাসীন্য দেখানো হয় সেইটেই ভাল, তা নিয়ে অবশ্যু আমার সংশয় বর্তু মান।

শেষ কথাটি এবারে জানাই। "মস্কো নিউজ"-এ আমার প্রবন্ধটি পুরো ছাপা হয়নি। যেটুকু অংশ এখানে তুলে দিয়েছি, তা ছাড়া আরও ছু-একটি কথা আমি লিখেছিলাম। নিতান্ত, স্থানাভাবের কারণেই হয়ত মিঃ নিকিতিন আমার প্রবন্ধ থেকে অন্তত তিনটি প্রার্থিক ছেঁটে দিয়েছেন। অথবা এমনও হতে পারে, সাংবাদিকের প্রতি সাংবাদিকের মমতা দেখাতে গিয়েই তিনি খানিকটা অংশ বাদ দিয়ে থাকবেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে আবার ত আমাকে এই একই বিষয় নিয়ে লিখতে হবে; স্মৃতরাং যা-কিছু আমার বক্তব্য, একটিমাত্র প্রবন্ধেই তা যদি

নিঃশেষিত হয়ে যায়, পরে আমি অস্থ্রিধায় পড়তে পারি।
সে যা-ই হক, যে-তিনটি প্যারাগ্রাফ তিনি বাদ দিয়েক্লেন,
তার মধ্যে আমি ত্-একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। তার
মূল্য অবশ্রুই ৬৪ হাজার ডলার নয়, কিন্তু ৬০০ কবল ত
বটেই।

# নৃতনা প্রাচী

ভারতবর্ষ থেকে রাশিয়া যেতে হলে কাবুলের পথে যাওয়াই প্রশস্ত। পথের দূরত্ব তাতে অনেকখানি কমে যায়। কিন্তু ঘুরপথও যদি হত, তবুও বোধ হয় ভারতীয় ট্যুরিস্টদের কাবুল ঘুরিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে গেলেই ইন্ট্যুরিস্ট ব্যুরো বুদ্ধির কাজ করতেন। কাবুল থেকে যদি আপনি তাসকেন্ত যান, মনে হবে, বরফ-জলে চুবিয়ে তারপর আপনাকে গরম জলে স্নান করাতে নিয়ে আসা হয়েছে। মনে হবে, চিৎপুর থেকে আপনি চৌরঙ্গীতে এসে পৌছলেন। কিংবা কৃত্ব রোড থেকে কনট সার্কাদে। মানুষজন ধরে-ধরে তাদের কমিউনিজ মএ দীক্ষা দেওয়াই যদি রাশিয়ানদের উদ্দেশ্য হয় (তেমন উদ্দেশ্য তাদের আছে কিনা জানিনে, কেননা এরই ফলে প্রায়শ একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে), তবে এশিয়াবাসীদের সামনে এই রকমের বিপরীত চিত্র তুলে ধরাই বোধহয় সেই উদ্দেশ্য সাধনের সহজতম উপায়। ভারতীয় ট্যুরিস্টদের মধ্যে যাঁরা কদাচ ইউরোপে অথবা আমেরিকায় যাননি, কাবুল ঘুরিয়ে তাঁদের যদি তাসকেস্থে নিয়ে আসা হয়, পত্রপাঠ তাঁরা কমিউনিজ ম এর দীক্ষা নিতে

পারেন। যদি নেন, দোষ দেওয়া যাবে না। আফগানদের
মধ্যে ধাঁরা আমু দরিয়া অথবা হিন্দুকুশের এ-ধারে থাকেন;
সংস্কৃতির বিচারে উজবেকদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ পার্থকা
নেই। জীবনবিন্যাসে প্রভূত পার্থক্য রয়েছে। উজবেকরা
বেঁচে আছে, আর আফগানরা টি কৈ আছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের যে-অংশ এশিয়ায় পড়ে, তার
মধ্যে এই তাসকেন্তই হল বৃহত্তম নগর। তাসকেন্তের
ঐশ্বর্য দেখে ভারতীয় ট্যুরিস্ট যে এত সহজেই মৃক্ষ হয়ে যান,
তার কারণ হয়ত এই যে, এশীয় সংস্কৃতিকে সে বিসর্জন দেয়নি,
অথচ এশিয়ার দারিদ্যা-বন্ধন থেকে নিজেকে সে মৃক্ত করে
নিয়েছে। বোখারা আর সমরখন্দ তার অতীত নিয়ে গর্ব
করে, তাসকেন্ত গর্ব করে তার বর্তমানকে নিয়ে। এবং
তাসকেন্তের এই বর্তমানের মধ্যেই কোন ভারতীয় ট্যুরিস্ট
যদি তার আপন সম্ভাব্য ভবিদ্যুতের চেহারাটিকে দেখতে চেয়ে
থাকেন, তাঁকে ক্ষমা করতে হবে। এতকাল তিনি জ্বনে
এসেছেন, প্রাচীর কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাসকেন্তে
এসে নৃত্না প্রাচীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। এ-কথা অবশ্রেই
সত্য নয় যে, একমাত্র কমিউনিজ মই এই রূপাস্তর ঘটাতে

मानम्भ शास्त्र जात्र अधिवामीत्मत् अवञ्चादक विघात कत्रत्व बाख्यांचे। ठिक श्रव ना। इंछेरताशीय स्थ-साम्ब्रस्मात व्यासान এখনও তারা পায়নি। তবে অনতিকালের মধ্যেই পাবে, তাতে मत्मर तरे। जामत्करस्त्र क्रमभाधातगरक तम्य वृत्राज अस्वित्र হয় না যে, এরা একিঃ 🕫 মানুষ। কিন্তু তাসকেন্তকে দেখে মনে হয়, ইউরোপের কোন শহরে এসেছি। বৈপরীতাটা ष्पानन्मनाग्रक। জनসাধারণকে দেখে মনে হয়নি যে. কোনকালে এদের মানসিক ক্ষুধা খুব বেশী ছিল। বিপ্লব এদের শারীরিক ক্ষধার নিবৃত্তি ঘটিয়েছে। আপাতত অঞ্চ কোন প্রশ্ন আমার নেই। অন্নবন্তের গুরুত্ব বড় কম নয়। এই ছটি জিনিসই এরা এখন যে-পরিমাণে পাচেছ, আগে তা এদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। বিপ্লবের এই সাফল্যকে কেউ যেন হেসে উভ়িয়ে না দেন। ক্ষুধাজর্জর এশিয়ার কোনও আগন্তকের উপরে এই সাফল্যের ছবিটি যে কী পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাও যেন আমরা ভেবে (मिथि।

তাই বলে কি রাশিয়ার কোনও খানেই দারিজ্য নেই 📍 ত্ত-একটি জায়গায় আছে। এশিয়ার ত্ব-একটি জায়গায় যেমন সচ্ছলতা আছে। (তফাতটা কারও না-বুঝবার কথা নয়)। রাশিয়ায় এলে একটি সমৃদ্ধিশালী দেশের ছবিই সকলের চোখে পড়বে। আপন সাফল্যে সে-দেশ গর্বিত। ভবিষ্যুৎ সম্পর্কে তার কোনও আশকা নেই। ভেবেছিলাম মানুষগুলির জীবন वृक्षि-वा क्रेयर भीत्रम, এक छू-वा वर्षशीन। ना, जा-७ नत्र। পার্কে-পার্কে ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করছে। প্রাণশক্তির উচ্ছল এক-একটি প্রতীক। বিমানবন্দরের বেস্তোর ত্তিও অনেককে দেখলাম। কেউ-বা আঙুর খাচ্ছে, কেউ-বা ন্যাসপাতি। কেউ-কেউ দেখলাম ভোড্কা অথবা বিয়ারের পাত্র নিয়ে বদে আছে। বাহানি কৈ ক্লেত্রে এদের স্বাধীনতা কি কেড়ে নেওয়া হয়েছে? বিচিত্র নয়। তবে তা নিয়ে এদের কোনও মাথাব্যথা আছে বলেও আমার মনে হয়নি। খোলা মাঠের মধ্যে রেস্তোরা। দ্ব্যা নামতেই রেস্তোরায় সুর-তরঙ্গ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। একটু বাদেই দেখি, খদেররা সব নাচতে শুরু করে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কৃষক। বেশভূষাও কৃষকদেরই মত। পরিবারের সকলেই এসে আনন্দের আসরে যোগ দিয়েছেন, কেউই বাকী নেই। অপেরায় সেদিন লয়লা মজমু হচ্ছিল—এবং একটি আসনও

শৃষ্ম ছিল না। কন্সাট হল-এ গিয়ে দেখি, সেখানেও ঘরভর্তি
মানুষ । তা এর থেকে ত মনে হয় না যে, রাশিয়ার জনসাধারণ
ধ্ব-একটা কিছু হঃখে আছে।

এবারে আমাদের দোভাষীদের সম্পর্কে কিছু বাল ৷ আমলাতন্ত্রের নিয়মই এই যে, যদি-বা তারা ঠিক-কাজটা করে, কাজের পদ্ধতিতে একটা গোলযোগ ঘটিয়ে বসবে। আমাদের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্লেন থেকে নেমেই দেখি मिर्जावी माँ फिरा बारह। नाम এए शार्फ क्रिकेन मन। शार সে শুধু হিন্দুস্থানীই জানে, অথচ আমরা সবাই বাঙালী ইন্ট্যুরিস্ট ব্যুরোর স্থানীয় কর্মকর্তা একটি বক্তৃতা দিলেন। বললেন যে, ভারতবর্ষের মতন একটি মহান দেশের প্রথম ট্যুরিস্ট দলকে অভ্যর্থনা জানাবার স্কুযোগ পেয়ে তিনি গর্ববোধ করছেন। উত্তরে আমাদেরও কিছু বলতে হয়। বলবার ভার পড়ল আমার উপর। বললাম, এক বিরাট দেশ থেকে আমরা এসেছি; এবং আমরা আশা রাখি যে, সে-দেশ সতিটে একদিন মহান হয়ে উঠবে। বিমান থেকে নামতে-না-নামতেই সংবর্ধ না ফুলের মালা ইত্যাদি কোনও কিছুই বাদ যায়নি। দলের কেউ কেউ তাতে থুব খুশী হলেন। সত্যি বলতে কি, আমি তেমন খুশী হতে পারিনি। এইসব জন-

সংবর্ধ নায় আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। এ-সব ব্যাপারে, আর যা-ই থাক, আন্তরিকতা থাকে না।

রাশিয়ার জনজীবন সম্পর্কে আমার মৌল বক্তবো আমি পৌছে গিয়েছি। বেশির ভাগ সময় এদের নানারকমের অনুষ্ঠানেই কেটে যায়, নিভৃতির অবকাশ তাই একটু কম। বিশ্বাস না হয় ত চমৎকার ঐসব পার্ক, ঐ টাউন হল, ঐ পায়োনিয়ার্স প্যালের, ঐ ক্মনোমল হেডকোয়ার্টার্স আর ঐ সমবায় খামারগুলির দিকে একবার তাকিয়ে দেখন। তারপর তাকান ঐ বিরাট ফ্রাটবাভিগুলির দিকে। এবং বিবেচনা করুন যে, ওর এক-একটি বাডিতে প্রায় হাজারখানেক পরিবারের বসবাস। অতঃপর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কতবার আপনি 'নমস্তে' সম্ভাষণটি শুনতে পেয়েছেন, তা-ও একবার স্মরণ করুন। আপনি হয়ত ভাবছেন, ব্যক্তিগতভাবে আপনাকেই স্বাই সম্ভাষণ জানিয়েছে। অমন কোনও চিম্নাকে স্বপ্নেও ঠাঁই দেবেন না। আপনাকে যে সম্ভাষণ জানান হয়েছে, তার একমাত্র কারণ এই যে, আপনি

ভারতবাদী। এবং এদের শিথিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভারত-বর্ষকে আজ বন্ধু হিসেবে পাওয়া দরকার। আমি মানুষ হয়েছি বুজে ায়া ভাবধারায়। তাই গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে হাস্তকর, একটু-বা বেদনাদায়ক, বলে মনে হয়েছে। দেশই কি সবং বাক্তির কোনও মূল্য নেইং ফুলের মত স্থুন্দর এইসব শিশু, এদের মুখের এই সম্ভাষণটুকু শুনবার জক্তও সত্যিই কি আমার বিশেষ কোনও দেশের অধিবাসী হবার প্রয়োজন ছিল থে-অভ্যর্থনা এদের কাছ থেকে আমি পেয়েছি, সত্যিই তার জন্য আমার আনন্দের অস্ত নেই। এদের এই সৌজন্য হয়ত তালিম-দেওয়া। কিন্তু অসৌজন্য ত আরও থারাপ। এ-সবই আমি জানি। জানি, তবু মনের এক কোণে একটু অস্বস্তি থেকে গিয়েছে। ভেবেছি, দেশের পরিচয়ে নয়, আমার আপন পরিচয়ে এদের হৃদয় যদি জয় করতে পারতাম, হয়ত আরও ভাল লাগত। ভেবেছি. শ্রী নেহজর পরবাই-মীতি যাতে সফল হয়, তার জনো আমার তর্ফে কোনও চেষ্টা কখনও ছিল না; অথচ সেই নাতিরই স্বফল আমি ভোগ করছি। কুশ-পরিক্রমায় শ্রীনেহরুর কাছে প্রতিপদে আমাকে কৃতজ্ঞ বোধ করতে হয়েছে। এবং সারাক্ষণই তা কিছু স্বস্তির কারণ হয়নি। মনে হয়েছে, নিজের স্থানাম নয়, অন্যের সুনাম ভাঙিয়ে আমাকে খেতে হচ্ছে।

পরবর্তী কোনও প্রবন্ধে স্থার ফ্লিণ্ডার্স পেটি র মতামত নিয়ে আলোচনা করবার প্রয়োজন হতে পারে। ইতিহাসের যে নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, ক্রম সভ্যতার বর্তমান অধ্যায় সম্পর্কে তার প্রাসঙ্গিকতায় আমার সন্দেহ নেই। বস্তুত, সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে প্রায়ই তাঁর কথা আমার মনে পড়েছে। আপাতত এইটক বললেই যথেষ্ট যে, বাষ্টি-জীবনের উপর রাশিয়ায় এখন যে গুরুত আরোপ করা হয়. তাতে আপত্তির কিছু না-ও থাকতে পারে। রাশিয়া এখন কটেজ কিংবা বাংলো-বাডি বানাচ্ছে না: বানাচ্ছে পার্ক, টাউন ুহল, জাটাবিজি আর ছাত্রাবাস। আগেকার পারিবারিক জীবনের খানিকটা অংশ হয়ত সত্যিই বিদায় নিয়েছে, এবং মানুষজনও হয়ত আগের মত নেই। কিন্তু ভূলে না যাই যে, ঐ ফ্রাটবাডিগুলিতে যারা থাকে. কিংবা টাউন-হল আর বিশ্ববিভালয়ে যারা যায়, তারাও মানুষ্ট। রাশিয়া আজ বর্বরতার পথে ফিরে চলেছে, এমন কথা আমি কী করে বলব গ

# মাঞাভি ও সেণ্ট পিটাস'বাগ'

শহর যিনি ভালবাদেন, প্রথম দর্শনেই মক্ষোকে তাঁর ভাল লাগবে। অন্যান্য শহরের সঙ্গে মস্কোর কিছু পার্থক্য নেই। थाकल्लंड, मामागुरे चार्छ। मत्यादामीरम्ब धनावान, श्राठीन কালের স্বকিছুকেই তারা ধ্বংস করেনি। সেই কোন যুগে কোন এক স্থপতি পিলার ছাড়াই মস্তবড় একটা বাড়ি তৈরি করেছিলেন, এখনও সেটিকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। বাইরে থেকেই বাডিটি আপনাকে দেখিয়ে দেওয়া হবে। দেখতে পাবেন পুরনো আমলের স্থন্দর সেই গির্জাটিকে, কাজ সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাটের আদেশে যার নির্মাতার চোথ ছটিকে উপডে ফেলা হয়েছিল। পাছে সে আর কোথাও গিয়ে আরও স্থন্দর গির্জা বানায়। আমাদের গাইড—রায়া কুলেশোভা— এইসব গল্পই আমাদের শেনাছিল। গাইড হিসেবে সে অত্যন্তই দক্ষ। তার চাইতে দক্ষতর গাইডের কথা আমি কল্পনাও করতে পারিনে। কবে কোনখান দিয়ে নদী বয়ে যেত, কোখায় কোন তুর্গ ছিল, তা-ও তার কাছে শুনলাম। প্রাচীন শহর এই মাস্কোভি। অতীত কালের অনেক স্মৃতিই এর ইতিহাসের

সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ক্রেমলিন-এর নাম যে এখনও পালটে দেওয়া হয়নি, তার গস্থুজগুলিকেও যে অটুট রাখা হয়েছে, তার থেকেই বুঝতে পারি, মস্কোবাসীরা—এমন কি, মস্কোবাসীরাভ— সেই ইতিহাসকে মুছে ফেলতে চায় না।

তা নিয়ে কোনও গর্ব অবশ্য তারা করে না। গর্ব করে বিপ্লবোত্তর কালের ইতিহাস নিয়ে। আমাদের যে সফরসূচী তাঁরা তৈরি করে দিয়েছিলেন, তার থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। গাইড অবশ্য ভুলেও একবার "সমাজবাদ"-এর মতন এত নিরীহ কথাটারও উল্লেখ করল না; এবং এমন কি, নেতৃ-বুন্দের মধ্যেও সে শুধু "আমাদের মহান নেতা ভাডিমির ইলিচ लिनिन"- धत्रहे नारमात्वय कतल। किन्नु एवं राष्ट्रे प्रव वश्चहे আমাদের দেখান হল, কমানিষ্ট আমলে যেগুলি তৈরি হয়েছে। (প্রদক্ষত বলা দরকার, সফর-সূচী তৈরি করবার ব্যাপারে রায়ার হয়ত কোনও হাত ছিল না।) তাই বলে এমন কথা আমি বলছি না যে, দেগুলি দেখে আমরা খুশী হইনি। 'নিজের কথা বলতে পারি, ধ্বংসস্তূপ দেখে তেমন কিছু আনন্দ আমি পাইনে, কিন্তু একটু বাদেই যেহেতু লেনিনগানের প্রদঙ্গ উঠবে, এবং মস্কোর সঙ্গে তার পার্থক্য নির্দেশই যেহেতু আমার উদ্দেশ্য, স্বতরাং কথাটা বলে জানিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল।

মস্কোর প্রায় সবকিছুই নতুন। 🗸 🗟 🕬 😅 ধুসর সৌরভটুকু তবু বিদায় নেয়নি। স্মৃতির বেদনাভারে মন্থর হয়ে আছে। কয়েকটি রাস্তা দেখলাম খুবই প্রশস্ত। আবার করেকটি সরু গলিও চোখে পডল। দেখেই বোঝা যায়, এর পিছনে কোনও পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল না। ইতিহাস-বুড়ো তার শিথিল শ্লথ আঙ্লে এগুলি বানিয়েছে। দেখলাম বহুধা মস্কো নদীকে। যে-নদীর গতি থ নিতান্তই এঞ্জিনীয়ারদের দারা নিয়ন্ত্রিত, তাকেও কিন্তু পুরোপুরি কুত্রিম বলে মনে হল না। মস্কোর কাভাকাভি এক সমবায-খামারে আমাদের শশা খেতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কদাচ সেই শশাকে আমার কুত্রিম বলে মনে হয়নি। মস্কো-ভলগা ক্যানালে নৌ-বিহারের কথাও প্রদক্ষত মনে পড়ছে। আপনি বলবেন, কুত্রিম খাল। হক কুত্রিম। আনন্দ তাই বলে কম পাইনি। যে-জীবন স্বাভাবিক, বিজ্ঞানের দারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তাকেই অবশ্য আমি ভালবাসি; এবং এই স্মৃতিগদ্ধী রচনায় সেই ভালবাসা হয়ত খানিকটা প্রকটও হয়েছে। আরও হবে, যখন আমি লেনিনগ্রাদের প্রসঙ্গে আসব। কিন্তু এ-কথাও আমি জানি যে, সে ভালবাসা নিতান্তই ভাবপ্রবণ, এবং সবসময়ে পূর্বাপর সঙ্গতিও তার থাকে না। গ্রাম-জীবন আমার ভাল লাগে। কিন্তু

ছ-চার বছর যদি আমাকে প্রামে গিয়ে ক্রাটাতে হয়, জানি যে, আমি হাঁফিয়ে উঠব। স্বয়ং ওয়র্ড সভয়র্থও হাঁফিয়ে উঠতেন।

স্মৃতি-রোমন্থনের দরকার নেই। তার চাইতে মস্কোকে বরং একটি নতুন, বৃহৎ এবং প্রসারশীল শহর হিসেবে গ্রহণ করুন, যে-শহর সোভিয়েট রাশিয়ার রাজধানী। এবং তখনই বুঝতে পারবেন যে, আধুনিক মস্কোতেও অনেক-কিছুই দেখবার तरग्रह, यामभूनार्ड यासकारमक छेलकत्ता। त्निम हिनुप्र-এর উপরে মস্কো বিশ্ববিভালর। বিপুল মট্টালিকা। শুধুই বিপুল নয়, স্থলরও। বাড়িটা যে মোট ক'তলা, অথবা ছাত্র-সংখ্যা যে কত ( -২ হাজার ? ) তা আমার মনে নেই। দেখে শুধু এই বোধটাই জেগে ওঠে যে, হাা, একটা বিরাট দেশের ছাত্রসমাজকে শিক্ষিত করে তুলবার জন্য বেশ ঢালাওভাবেই একটা-কিন্তু করা হচ্ছে বটে। সোভিয়েট শিক্ষা-ব্যবস্থায় কারিগরী শিকার উপরেই যে এখন সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, তা কারও অজানা নয়। যে-কোনও দেশের চাইতে বেশি সংখ্যায় সেখানে এখন এতিনীয়ার গড়ে তোলা হচ্ছে। তাই বলে যে শিক্ষার অন্যান্য বিষয়কে সেথানে অবহেলা করা হয়, এমন কথা স্বপ্নেও ভাববেন না। দর্শনশাস্ত্রের একাধিক ছাত্রের সঙ্গে সেখানে আমার আলাপ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে

কেউ কেউ আবার ভারতীয় দর্শনের ছাত্র। বিদেশী ভাষা শিক্ষ আগ্রহও কিছ কম নয়।

শ্রীনেহরু ইদানীং সমবায়-কৃষির কথা থুব বলছেন। রাশিয়া থাকতে ছোটখাট যে সমবায়-খামারটি আমাদের দেখানে হয়েছিল, প্রসঙ্গত তার এখানে উল্লেখ করতে পারি। খামারে যিনি চেয়ারম্যান (নাকি তাঁকে ডিরেক্টর বলা হয় ?) তার সঙ্গে আলাপ হল। মোটাসোটা মান্ত্রুষ, মেডাডিও শরিক। কথা কইছিলেন ধীরেস্থুস্থে। তাঁর সেই তিল ভাবটি দেখে মনে না-হয়েই পারে না যে, তিনি শহুরে আমলা নন পুরুষাকুক্রমে চাষবাস নিয়ে আছেন। খামার সম্পর্কে খুঁটিন্নাটি যাবতীয় তথ্য তিনি জানালেন। তাঁর সবকথা আমি বুঝতেও পারিনি। তবে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, যে-কাজ নিয়ে আছেন, তা নিয়ে তাঁর গরের অন্ত নেই। রাষ্ট্রই খামারের মালিক; তৎসত্বেও কিছু কিছু জমির মালিকানা চাষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়; সেই জমির কসল তারা বিক্রিও করে থাকে। কী করে এটা সম্ভব হয়, তার একটা ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন।

যদিচ সেই ব্যাখ্যাটা আমি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। তিনি নিজেই অবশ্য বললেন যে, পদ্ধতিটা একটু জটিল তাতে সন্দেহ নেই এবং এটাকে আর-একটু সহজ-সরল করবার চেষ্টাও নাকি চলছে। কী জানি কেন, ভদ্ৰলোককে দেখে সারাক্ষণই আমার মনে হচ্ছিল যে, টলস্টয়ের সাহিত্যে এ-রকমের একটি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। একটু বাদেই অবশ্য কথাবার্তার মোড় ঘুরে গেল। অলস কর্মীদের কীভাবে শাস্তি দেওয়া হয়, এ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বললেন, "কর্মীরা কথনও খারাপ হয় না। ত্রুটি যদি ঘটেই, সে দোষ নেতাদের। এই খামারে যতথানি ফসল ফলবার কথা, তা যদি ফলান না যায়, ত বুঝতে হবে, আমার কাজেই কোথাও কোনও ত্রুটি ঘটেছে। তার জনা আর কাউকে আমি দোষ দিতে যাব না।" নেতার উপযুক্ত কথা, তাতে সন্দেহ করিনে, কিন্তু উক্তিটা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। রাশিয়ায় এখন ব্যক্তি-পূজার কড়া দ : । তলছে। এ-সব উক্তি তারই পরিণাম কিনা জানিনে।

গোর্কি ফু্রীটের ঠিক উপরেই আমার ঘর। সকাল ছটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে রাস্তার ধারের জানালাটি আমি খুলে দিতাম। এবং রোজই দেখতে পেতাম, রেড স্কোয়্যারের কাছে

কাতারে কাতারে লোক এসে লেনিন আর স্ট্রালিনের স্মৃতি-সৌধের সামনে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিউয়ের দৈর বড কম নয়। মাইল খানেক ত বটেই। সোভিয়েট ইট্র-নিয়নে ট্রারিস্টলের থুব খাতির। স্থৃতিসৌধে ঢুকবার জন্ম তাই আমাদের কিউয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হয়নি। গিয়ে কোনও লাভও হয়নি। এ-কথা বলবার উদ্দেশ্য এই নয় যে, মৃত বাক্তিদের আমি অসম্মান করতে চাই। বলছি এই কারণে যে, ব্যক্তিত্ববাদে আমার কোনও কালেই আস্থা ছিল ন।। রাশিয়ানদের আস্থা যে পুরোপুরি নষ্ট হয়নি, লম্বা ঐ কিউ-ই তার প্রমাণ। সন্ধ্যা ৬টায় আর-একবার জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। তথনও দেখলাম কিউয়ের দৈর্ঘ্য এতটুকু কমেনি। কাচের আধারের মধ্যে লেনিন আর স্ট্রালিনের শ্বনেত্র ওখানে সমত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে। তার খুব কাছে অবশ্য আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না, তবে দুর থেকেই আপনি দেখতে পাবেন যে, ছই নেতার কারও মুখেই এতটুকু অশান্তির ছাপ নেই। দেখে, "য়ুদারিং হাইট্স"এর শেষের সেই অবিশ্বনীয় কথাগুলি আমার মনে পড়েছিলঃ "তাদের কাছে গিয়ে অনেকজণ আমি দাঁডিয়ে রইলাম। ....প্রশান্ত পৃথিবী, তারই কোলে মাথা রেখে প্রগাঢ় শান্তিতে তারা ঘুমিয়ে রয়েছে। এদের নিজা যে কখনও বিল্লিত হয়েছিল, ভাবতেও

পারা যায় না।" কিন্তু কথাটা হল এই যে, শবদেহের সান্ধিধ্য আমার ভাল লাগে না। তার মধ্যে একটি যদি স্ট্যালিনের হয়, তবুও না।

যে-শহরে নদা নেই, হৃদয় বলে কোনও পদার্থও তার নেই।
লেনিনগ্রাদে গিয়ে দেখলাম, জলের সেখানে ছড়াছড়ি।

েনিনগ্রাদে গিয়ে দেখলাম, জলের সেখানে ছড়াছড়ি।

েনিনগ্রাদের চহারা অবশ্য ভেনিসের মতন অতটা স্বর্গীর
নয়। তার যোগাযোগ বরং মতের সঙ্গেই বেশী। কিন্তু
তারই মধ্যে এমন একটি স্থা ক্রচির ছাপ রয়েছে, মস্কোর
চেহারায় যার অমুপস্থিতিটাই লক্ষ্ণীয়। লেনিনগ্রাদের মধ্যে
এখনও, প্রধানত, সেই সেন্ট পিটার্স বার্গকেই খুঁজে পাওয়া
যাবে। অর্থাৎ প্রাচীন কালের সেই বন্দরটিকে, পন্টিমী সভ্যতার
সঙ্গে যে একদিন সর্বপ্রথম রাশিয়ার যোগাযোগ ঘটিয়ে
দিয়েছিল। দেখে বিশ্বিত হয়েছি এবং আনন্দিতও কম হইনি
যে, প্রাচীনের পাশাপাশি নৃতন যুগের কীর্তিও এখানে গড়ে
উঠেছে। লেনিনগ্রাদের চাইতেও স্থন্দর শহর রাশিয়ায় হয়ত
আছে। থাকলে আমি দেখিনি! যে-কটি শহর সেখানে

আমি দেখেছি, লেনিনগ্রাদই তাদের মধ্যে স্থন্দরতম। শহরের প্রান্তে নেভা নদী। भাড়ির পাড়ের মতন শহরটিকে সে বেষ্টন করে রয়েছে। সময় করে "মালে ে"ে ড গিয়ে দেখে আসতে পারেন। এইখান থেকেই শীতকালীন প্রাসাদ আক্রমণের সঙ্কেত পাওয়া গিয়েছিল। আর এই সব দেখে যে-মানুষটির কথা আপনার মনে পড়বে, তিনি পিটার দি গ্রেট। রাশিয়ার পুরুষদের যিনি শার্শ্রুমোচন করিয়েছিলেন, রাশিয়ার নারী-সমাজকে যিনি অবগুণ্ঠনের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। রাশিয়ায় সর্বপ্রথম যিনি একটি বাণিজ্য-বন্দর প্রতিষ্ঠা করে ইউরোপের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন, তিনিও এই পিটারই। তিনিই প্রথম রাশিয়ায় হাসপাতাল তৈরি করান. সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, জাত্ব্যর প্রতিষ্ঠা করেন। এই লেনিনগ্রাদ, এ ত তাঁরই সৃষ্টি। তাঁরই একাধিক কীতিকে সে এখনও সগর্বে ধারণ করে রয়েছে। বেলিশেভিকত যদি শহরের পেটোগ্রাদ নামটাকে না পালটাতেন, সেইটেই শোভন হত। (সেণ্ট পিটার্স বার্গের বার্গ কথাটির উৎপত্তি জর্মান। স্তুতরাং সেটিকে বাদ দিতে হয়েছে। আর "সেণ্ট"কে বাঁচিয়ে রাখার ত কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।)

পশ্চিমী সভ্যতাকে আমি ভালবাসি। হয়ত সেইজন্যই

লেনিনগ্রাদকে আমার ভাল লেগেছিল। তাই বলে যে অক্স কোনও হেতু ছিল না, এমন নয়। এককালে সে-ই ছিল রাশিয়ার রাজধানী। রাজধানী এখন স্থানান্তরিত হয়েছে। আমি বাঙালী ৷ তাই কলকাতার অতীত গৌরবের কথা আমার মনে পডেছিল। গাইড যখন আমাদের নানান দ্রপ্টবা বস্তুর পরিচয় দিচ্ছিল, তার কণ্ঠস্বরে তখন বেদনা অপ্রকট থাকেনি। তারও বাডি লেনিনগ্রাদে। সে বলছিল, "এ যে বাড়িট দেখছেন, ওটি হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞান-আকাডেমি। মানে ওইখানেই এক সময়ে বিজ্ঞান-জ্যাকাডেমির সদর-অফিস ছিল। এখন ওটি হল শাখা-অফিস।" লেনিনগ্রাদ আমাকে কলকাতার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। না দিলেও তাকে আমি ্রভালবাসতাম। ভালবাসতাম এই কারণে যে, সারাক্ষণই তার জনসাধারণ কাজ নিয়ে মত হয়ে থাকে না। অবসরের মর্যাদা তারা বোঝে, কথাও কয় ধীরে-স্বস্থে। এবং কথাবাত রি অবকাশে অত্যন্তই বিনমভাবে এমন আভাসও তারা দিয়েছে যে, মস্কোর মানুষ শুধু কাজই বোঝে, আর লেনিনগ্রাদের মানুষ জীবনের অক্সতর মূল্যকে এখনও বিস্মৃত হয়নি। জ্যানেট (তার কথা পরে আসবে) বলছিল, সে দরিজ বটে, তবে লেনিনগ্রাদের মেয়ে, এবং সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। মনে হল, কথাটা সে গর্ব ভরেই বলছে। আসলে, স্ববারির মৃত্যু

এত সহজে ঘটে না। তাতে ছৃ:খিত হবার কারণ নেই বিশেষ করে এই কারণে যে, স্নব এখানে স্থলরী। জেনেট স্থলরী মেয়ে। লেনিনগ্রাদও স্থলর। জ্যানেটকে দেখে মনে হচ্ছিল, ডস্ট্য়েভ্স্কির কোনও নায়িকা যেন রক্তমাংসের শরীরে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরিহাসের প্রাথব নেই, স্লান বিষণ্ণ তার ষূর্তি। জ্যানেটের মধ্যে নারীস্থলভ যে কমনীয়তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, সোভিয়েট রাশিয়ার নারীসমাজে, তা এখন ছ্ল্ভ বললেও চলে।

## সোভিয়েট নারী

একা-একা বিদেশে যাবার একটা মস্ত বড় অস্থবিধে এই যে, ইচ্ছেমতন সেখানে কারও সঙ্গ পাওয়া যায় না। বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গ। বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়ায়। যাত্রার লক্ষান্তল যদি হত লগুন অথবা প্যারিস, এতটা অস্থবিধে তা হলে ঘটত।না। বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে বন্ধুর বন্ধুর কাছে সেটিকে পোঁছে দেওয়া চলত, এবং সেই সূত্রে বন্ধুর বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনও নিশ্চয়ই অসম্ভব হত না। কাবুলে যদি যান, সঙ্গ অবশাই পাবেন, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গ নয়। মেয়েরা সেখানে অসূর্যস্পশ্যা। বলতে কি, কালো-কালো বুরখা দেখলেই আমার ভয় করে। শরীরের আর কোনও অংশকেই দেখতে পাচ্ছিনে, শুধু পায়ের পাতা ছটিকে দেখছি। এবং দেখতে দেখতে এক্-এক সময় মনে হয়েছে, যেন মানুষ নয়, যেন কোন প্রেত-মূর্তি হেঁটে চলেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার মেয়েরা অবশ্য বুরখাবৃতা নন। পথেঘাটে অসংখ্য মেয়ে আপনি দেখতে পাবেন। কর্মজীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁরা পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ছঃখের বিষয়, তাঁদের কারও সঙ্গেই

আমার পূর্ব-পরিচয়, ছিল না। আমার সঙ্গেত না-ই, আমার কোনও বন্ধুর সঙ্গেও না। সোভিয়েট রাশিয়ায়, স্থতরাং, থ্ব কম মেয়ের সঙ্গেই কথাকারি স্থযোগ ঘটেছে। ভাগা নিতান্ত সদয় না হলে, তাও হয়ত ঘটত না। কোনও<sup>\*</sup> দেশেব সম্পূর্ণ পরিচয় জানতে হলে তার নারী সমাজকেও জানতে হয়। এ-কথা সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্কেও সত্য। যদিচ ট্যুরিস্ট্র-মাত্রেই রাশিয়ায় গিয়ে দেখতে পাবেন যে, মেয়েদের স্কু আলাপ-পরিচয়ের বিস্তর অস্থবিধে দেখানে রয়েছে। ভাষার পার্থকাই তার একমাত্র প্রতিবন্ধক নয়। নারীসমাজ আর ট্যুরিস্টদের মধ্যে যেন একটা কাচের দেওয়াল তুলে রাখা হয়েছে। সেই দেওয়ালের এদিক থেকে মেয়েদের আপনি দেখতে পাচ্ছেন, কাউকে কাউকে দেখে নয়নযুগল তুগুও হচ্ছে। হওয়াই স্বাভাবিক। কেন না, যাঁরা বলেন যে, রাশিয়ান মেয়েমাত্রেরই ওজন হু টন, তাঁরা একটু বাড়িয়ে বলেন। কিন্তু, যে-কথা বলছিলাম, শুধু দেখেই আপনাকে খুশী থাকতে হবে।

ইতিপূর্বে এডুয়ার্ড ফেটেলসনের পরিচয় আপনাদের দিয়েছি। এডুয়ার্ড ছিল আমাদের দোভাষী, এবং ভারতীয় ভাষার মধ্যে একমাত্র হিন্দীটাই সে জানত। এডুয়ার্ডের

দ্বিতীয় ক্রটি, সে ছেলে। তাকে বিদায় দেওয়া হল। তার জায়গায় এল মার্গারিটা। নম্র মেয়ে। শাস্ত একটি লাবণা তাকে বেষ্টন করে রয়েছে। মার্গারিটা আমাদের কাছে আংস্টিনং বেশী থাকেনি। পরে এল রায়া কুলেশোভা। বাঘাই সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গে থেকেছে। এক ঠাণ্ডা অন্ধ-कात ताजित मशायारम यथन मस्या थ्याक विनाय গ্রহণ করি. তার ছু মিনিট আগে পর্যন্ত সে আমাদের সঙ্গে ছিল। কাজেকমে রায়ার দক্ষতা যে কী অসাধারণ, আগেই তার উল্লেখ করেছি। কিন্তু নিতান্ত কর্মদক্ষতার জন্মই কোন মেয়েকে যাদ মনে রাখি, সেটা কি তার পক্ষে খুব গৌরবের কথা ? রায়ার পক্ষে যে গৌরবের, তাতে সন্দেহ করিনে, কেননা একমাত্র কাজকেই সে ভালবাসত। বিবেচনা করি, কমিউনিজ্মএর কল্যাণে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে নৃতন নারী-সমাজের সৃষ্টি হয়েছে, রায়াই তার নির্ভব্যাগ্য প্রতিনিধি। দেখে আমার শ্রদ্ধা হয়েছে। আবার আশস্কা হয়নি, এমন কথাও বলতে পারিনে। রায়াকে দেখে সারাক্রণই আমার মনে হত, এমন কোনও কাজ নেই, যা তার অসাধ্য। অসা-ধারণ কর্মনিপুণা মেয়ে। যে-কাজ মস্কোতে ছাড়া হবার উপায় নেই. লেনিনগ্রাদে থাকতে সরকারী দপ্তর থেকে সেই কাজই সে যখন পাঁচ মিনিটে আদায় করে নিল, অফিসার

ভদ্রলোক তাকে বলেছিলেন, "যাবার আগে একটা কথা ষ্ট্রপুর জেনে যান; আপনার দৃঢতা দেখে সত্যিই আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু, ঈশ্বরকে ধ্যুবাদ, আপনি আমার স্ত্রী নন।" পল্লটা আমি রায়ার কাছেই শুনলাম। পরিহাসভলেই বলছিল বটে, কিন্ধ ব্যাপারটাকে যে সে তার কর্মদক্ষতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে চায়, সেটুকু বুঝতে কষ্ট হয়নি। রায়ার অপ্রশংসা আমার উদ্দেশ্য নয়, কেননা যে অপরিসীম যত্ন সে আমাদের নিয়েছে, তার তুলনা হয় না। কিন্তু তবু, কিন্তু তব সারাক্ষণই এই বোধ আমাকে পীড়া দিয়েছে যে. এই যত্নের সঙ্গে তার অন্তরের যোগ খুব বেশী ছিল না। যত্ন নিয়েছে, কেননা যত্ন নেবারই নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়েছিল। যদি তাকে নির্দেশ দেওয়া হত যে, গুলী করে আমাদের মারতে হবে, অকাতরে সেই নিদেশ সে পালন করত। কথাপ্রসঙ্গে রায়া একদিন বলছিল, সে নাকি ভাল বন্দুক চালাতে পারে। ইনট্যুরি**স্ট** ব্যুরো যে ভাকে বন্দুক ठालमात निर्फाण ना पिरा यन त्नवात निर्फाण पिराइटिलन. ব্যুরোর কর্ত্ পক্ষের কাছে তার জন্ম আমার কুভজ্ঞতার অন্ত নেই।

রাশিয়ায় থাকতে নানা রকমের দৃশ্য আমার চোর্টেখ পড়েছে। তার মধ্যে একটি দুশ্যের অর্থ এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। খুব ভোরে উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম। আর তথনই দেখতে পাওয়া যেত যে, থুখুরে একদল বুড়ী সেই সকালে—সেই হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা সকালে —রাস্তা ঝাঁট দিয়ে চলেছে। রাশিয়ার রাস্তাঘাট অত্যন্তই পরিচ্ছন্ন। কিন্তু পূর্বোক্ত দৃশ্যটি দেখবার পর সেই পরি-চ্ছন্নতা সম্পর্কে যথোচিত শ্রদ্ধাবোধ আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হত। যদি দেখতাম যে. বায়াকে বাস্তা ঝাঁট দিতে দেওয়া হয়েছে—প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য যে, বায়া স্বাস্থ্যবতী মেয়ে; বয়স বছর বত্রিশ—তা হলে অবশ্যই তেমন কিছু বিশ্বিত আমি হতুম না৷ এবং রাজাও যে তাতে খুব অস্থা হত, তাও আমার মনে হয় না। সে হয়ত মেনেই নিত যে, রাস্তা ঝাঁট দিয়েই সে দেশের সেবা করছে, বিপ্লবকে দীর্ঘজীবী করছে। কিন্তু ওই বুদ্ধারা এ-কাজ করছে কিসের প্রেরণায় ? বিপ্লবী প্রেরণায় ? বিশ্বাস হয় না। কিসের তাড়নায় ? কুধার ? কিন্তু কুধা ত পুঁজি-বাদের সঙ্গী। হতে পারে যে, তরুণসমাজকে যেহেতু কারখানা আর খামারের কাজে পাঠানো হয়েছে, এবং ওই বুদ্ধারা

যেহেতু অক্স আর কোনও কাজেরই উপযুক্ত নয়, তাই হয়।
ওঁ পোড়া কপালে বিধি এ-দারুণ অভিশাপ লিখে থাকবেন
কিন্তু এ-বাাখ্যাও কি সন্তুষ্ট চিন্তে মেনে নেবার মত । কর্ম
ভার বন্টনের এই নীতির মধ্যে যে বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় রায়েছে।
সে-কথা অস্বীকার করিনে। কিন্তু ছদ্য়বস্তার যে পরিচয়
নেই, তাই বা কী করে অস্বীকার করি । না কি এ-সবই
শুধু ভাবপ্রবণতা ।

রায়ার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ছোট্ট একটি মেয়ে আছে রায়ার; বয়স এই বছর তিনেক। মেয়ে দিদিমার কাছে থাকে। নিজের ঘর-সংসার সম্পর্কে রায়া খুব কম কথা বলত। এবং যেটুকু বলত, তার চাইতে যে বেশী ভাবত, এমন আমার মনে হয়নি। মোট দশ দিন সে আমাদের সঙ্গে ছিল। সকাল থেকে রাত্রি, সারাক্ষণ। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া চুকে যাবার পরেও বোধ হয় সে বিশ্রাম নিত না, পরের দিনের কর্মসূচী ঠিক করতে বসত। সময় কই যে মেয়ের কিংবা মেয়ের বাবার কথা চিন্তা করবে ? কর্মক্ষেত্রে স্থনাম অর্জনের জন্য প্রত্যেককেই কিছু না কিছু মূল্য দিতে হয়। সে-মূল্য আমরাও দিই, যদিও খুশী মনে দিই না। রায়া দেখলাম খুশী মনেই দিছে। কাজের নেশায় সে বুঁদ হয়ে আছে।

যে-কজন ট্যুরিস্টের ভার তাকে দেওয়া হয়েছে, দর্শনীয় সমস্ত কিছুই যাতে তাঁরা দেখে নিতে পারেন, তার জন্য তান্ত্র চেষ্টার অন্ত নেই। এ সবই খুব ভাল কথা। কিন্তু আমি যেহেতু পাতি বুর্জোয়া মানুষ, তাই এত সব সত্ত্বেত—হয়ত এত সবের জন্যই –রায়ার প্রকৃতিকে আমার কখনই যেন পুরোপুরি মানবায় বলে মনে হয়নি। এ কেমন মেয়ে, মনে যার এতটুকু সংশয় নেই ? লেনিন মিউজিয়মে গিয়ে এটা-ওটা দেখে বেড়াচ্ছি। দেখতে দেখতেই রায়াকে একস্ময় প্রশ্ন করলাম, বিপ্লবের ব্যাপারে ট্রট ্স্কির ভূমিকা ত নেহাত গৌণ ছিল না; তা এই মিউজিয়মে তাঁর কোনও স্মৃতিচিহ্ন নেই কেন ? শুনে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল রায়া, যেন ঘোরতর অশ্লীল কোনও প্রশ্ন করেছি। মিনিট খানেক ঐভাবে তাকিয়ে থেকে তারপর বলল, "নেই, তার কারণ এটা লেনিনের মিউজিয়ম, ট্রট্স্কির নয়। তা ছাড়া ট্রট স্কি ছিল বিপ্লবের শক্ত।" আমি বললাম, "উত্তম। কিন্তু একই কারণে—অর্থাৎ যেহেতু এটা শুধুই লেনিনের মিউজিয়ম, স্মৃতরাং—স্ট্যালিনের শ্বিভিত্তরি কে এত ঘটা করে এখানে রেখে দেওয়া তোমাদের উচিত হয়নি। আর তুমি বলছ ট্রট্স্কি ছিলেন বিপ্লবের শক্র। লেনিন কিন্তু বিপ্লবের এই শত্রুটির উপরে অনেকখানিই নির্ভর করতেন। লেনিন যদি শক্রকে বন্ধু ভেবে থাকেন, তা হলে তাঁকে বোকা

বলতে হয়। মুশকিল এই যে, লেনিনকে আমি বোকা বলে ভীবতে পারছিনে।" শুনে রায়া বলল, "দেরি হয়ে যাছে, এবারে হোটেলে ফেরা যাক। নয়ত আবার আপনাদের খেতে দেরি হয়ে যাবে। তর্কটা বরং কাল হবে।" সেই "কাল" আর আসেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যখনই কোনও রাশিয়ানকে আমি র জিনিকি আলোচনায় টানতে চেয়েছি, তখনই অকস্মাৎ তাঁর মনে পড়ত যে, খেতে দেরি হয়ে যাছে। এবং আলোচনাও স্কুতরাং মূলজুবী থাকত। কী এর কারণ জানিনে।

আনার কথাই ধরুন (এখানে বলে রাখি, নামগুলি আমি বেমন গুনেছি, ঠিক তেমনই লিখলাম। পুরো নাম কেউই প্রায় জানাতে চাইত না। এবং নামের আদ্যংশও সঠিক জানাত কিনা, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। এর খেকেই বোঝা যাবে, বিদেশীদের সম্পর্কে কী এদের প্রকৃত মনোভাব। এ নিয়ে অবশ্য আমি মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করিনি।) গোর্কি ফুটাটের অদুরে এক সিগারেটের দোকানে চলেছি,

এমন সময় পাশ থেকে কে একটি মেয়ে অফুট গলায় প্রশ্ন করল, "ইণ্ডিস্কি?" বললাম, "দা, দা।" মেয়েটিকে কেমন বোকা-বোকা লাগছিল। হয়ত তার হামাগুড়ি ইংরেজীর জন্মই ৷ বলল, "আ, ইণ্ডিয়া, আমার স্বপ্নের ইণ্ডিয়া--আগ্রা, কালকুট্রা, ডেলহি, বানারাস। ডেলিগেশন ?" বললাম. "নিয়েং। আমি ট্যুরিস্ট।" কথা বলতে বলতে বারেবারেই সে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল। বুঝলাম নার্ভাস বোধ করছে। কিন্তু কী তার কারণ, সেটা বুঝতে পারলাম না। একটু বাদে वलल, "माँ फिर्य माँ फिर्य विष्मिनीत मरक कथा वलांगे ठिक হচ্ছে না। হাঁটা যাক। স্বাধীনতা নেই। আমি ? কথা বলতে ভয় করছে। কমিউনিস্ট ?" আবার বললাম, "নিয়েং, নিয়েং।" মেয়েটি বলল, "আমিও না। কথা বলবার উপায নেই। স্বাধীনতা নেই।" প্রশ্নের উত্তরে সে বলল যে, তার নাম আনা। বুঝলাম, আর কোনও প্রশ্ন করে লাভ হবে না। তখন বললাম, "কোথাও গিয়ে একটু কফি খাওয়া যাক।" প্রস্তাব শুনেই বিবর্ণ হয়ে গেল আনা। চাপাগলায় বলল, "না, না। তোমার সঙ্গে যদি কফি খাই, বিপদ ঘটবে। তা ছাড়া আমি তোমার মত গুছিয়ে ইংরেজী বলতে পারিনে।" গোটা ব্যাপারটাই যে উন্তট গল্পের মত শোনাবে, তা আমি জানি। পাঠক যদি কথাটা বিশ্বাস না করেন, তাঁকে দোষ

দেব না। তার কারণ, আমার সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মুখেও
ফাদি এমন কোনও ঘটনার কথা আমি শুন্তুম, আমার নিজের
পক্ষেও বিশ্বাস করা কঠিন হত। ব্যাপারটার উল্লেখ করব
কিনা, এ নিয়ে আমার মনে দিধা ছিল। ভেবে দেখলান,
ঠিক যেমন-যেমন ঘটেছে, উল্লেখ করাই ভাল। ঘটতেই যদি
পারে, লিখতে না পারার কোনও কারণ নেই। আর তা ছাড়া,
আনা অস্বাভাবিক হতে পারে, তার কথা পুরো সত্য না হতে
পারে।

এবারে জ্যানেটের কথা বলি। জ্যানেটের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল কৃষিপ্রদর্শনীতে। (এমন প্রদর্শনী এর আগে আমি দেখিনি। আলাপ হয়েছিল সম্পূর্ণ ই আকস্মিকভাবে। আনার মত নার্ভাস মেয়ে সে নয়। শাস্ত গলায় সে বলল যে, মাস ছয়েক আগে দেখা হলে আমার সঙ্গে সে কথাই বলত না। তার কারণ, "বিদেশীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলাটা তখন মোটেই নিরাপদ ছিল না।" জ্যানেটের মত আরও অনেক মেয়ে রাশিয়ায় আছে, তাতে সন্দেহ নেইঃ তবে রাশিয়ায় গিয়ে যে-কটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র জ্যানেটই দেখলাম, ইংরেজীতে রসিকতা করলেও তার মর্ম বুঝতে পারে। জ্যানেট স্থানর মেয়ে।

কথাপ্রদক্ষে কী একটা মস্তব্য করেছিল্ম। মন্তব্যটা যে অস্কার ওয়াইল্ডের, তা তার বুঝতে কোনও অস্থবিধে হয়নি ৭ বোউনিং থেকে লাইন কয়েক মুখস্থও বলে ফেলল। (ব্ৰাউনিং কেন १ কেন নয় १) বলল যে, আগামী বছর ইংরেজী ভাষায় সে ডিগ্রী পাবে। তার পর ? "শিক্ষয়িত্রী হতে আমার এতটকও ইচ্ছে নেই: কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়ত হতে হবে।" শুনে বললাম, "ইনট্যুরিস্ট ব্যুরোতে গাইডএর চাকরি নিলেই ত পার। তুমি যখন ইংরেজী শিখতে চাও, গাইডএর চাকরি নেওয়াই ভাল। তাতে ইংরেজী বলবার স্থযোগ পাবে।" শুনে কেমন মনমরা হয়ে গেল জ্যানেট। তারপর বলল, "সব কথা তোমাকে জানান সম্ভব নয়।" কিন্তু আমি জানি যে. কোনও কথা না বলেই সে সব কথা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। নীরবতাও এক-এক সময় বাঙ্ময় হতে পারে। আলোচনার বিষয়বস্তু অতঃপর পালটে গেল। আমার পরনে ছিল একটি পুরনো কাডিগান। অনেকক্ষণ থেকেই বুঝতে পারছিলাম যে, সেটির দিকে তার দৃষ্টি আকুষ্ট হয়েছে। খানিক বাদে সে প্রশ্ন করল, "তোমার ঐ জামাটা কি ভারতবর্ষে তৈরী ?" বললাম, "না, বছর ছয়েক আগে সুইটজারল্যাণ্ডে এটি কিনেছিলাম।" বলল, "কার্ডিগান মেয়েরাও পরে।" রাশিয়া আজকাল বাইরে থেকে প্রায় কোনও কিছুই আমদানি করে না। পরে এক

সময়ে আমার মনে হয়েছিল, সেদিন আমার কার্ডিগানটা যদি জ্ঞানেটকে উপহার দিতে চাইতুম, খুশী মনেই সে গ্রহণ করত। মুশকিল এই যে, মনে যথন হল, তথন বড় দেরি হয়ে গিয়েছে।

কথাটা তাহলে কী দাঁড়াল ? সেই কথাতেই আসছি। যে মেয়ে রাশিয়ায় জন্মছে, জীবনে তাকে যদি স্থুখী হতে হয় ত রায়ার পন্থা গ্রহণ করাই তার পক্ষে শ্রেয়। অর্থাৎ কাজের স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও, যে-কটি কথা না বললেই নয়, শুধু তার মধ্যেই তোমার ভাবনাকে সীমাবদ্ধ রাখো, এবং তার বেশী কিছু চিন্তা করতে যেও না। ঈশ্বরের দোহাই, কাজ করতে করতে যেন এক মুহূর্তের জন্মও থেমে দাঁড়িও না। কেননা, থামলেই হয়ত মনের মধ্যে সংশয় জাগবে। এবং একবার যদি সংশয় জাগে, ছংখের সীমা থাকবে না। সারাক্ষণ কাজ কর। খাটতে খাটতে যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে, ঘুমে যখন জড়িয়ে আসবে ছই চোখ, চুপটি করে গিয়ে বিছানায় গা চেলে দাও। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আবার কাজ

শুক করতে হবে। আমার সন্দেহ হয়, আনা হয়ত কাজ করতে করতে থেমে দাঁড়িয়েছিল। হয়ত জ্যানেটও। রাশিয়ার জীবনস্রোত থেকে তারা তাই দূরে সরে গিয়েছে। হয়ত সেই কারণেই তারা আমার জীবনের কাছাকাছি এসে পৌছেছে।

প্যারিসে জন্মালে জ্যানেট সুখী হতে পারত। কে জানে, প্যারিসে জন্মালেই সে হয়ত কমিউনিজ্মকে ভালবাসতে পারত। রাশিয়ায় থেকে কমিউনিজ্মকে সে হালবাসতে পারেন। সে এখন লাইবেরিতে যায়, গিয়ে ইংরেজী আর ফরাসী নভেলে পুরনো আমলের রসাস্বাদ করে। বই পড়া শেষ হলে লাইবেরি থেকে বেরিয়ে আসে, রাস্তায় এসে প্রারীর সঙ্গে মিলিত হয়। জ্যানেট কি তাকে ভালবাসে? "কী করে বাসব ? ও যে সম্ভোর মান্ত্রয়। তবু যে ওর স্ত্রে মিশি, তার কারণ ওর প্রসা আছে। গত শীতে বড় কষ্ট প্রেছিলাম, এবারে ও আমাকে একটা ওভারকোট কিনে দেবে বলেছে।"

এ ছাড়া এমন-কিছু মেয়ে আছে, যারা কমিউনিস্ট নয়, আবার কোনও স্কল্প অন্তুভ্তিও যাদের নেই। কী করে তারা ? ডিপার্টমেন্টাল স্টোসের্থিমন একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়

হয়েছিল। শুনলাম, একটু বাদেই সে চার্চে যাবে। জত্যন্ত সংক্ষিপ্ত তার কাহিনী। মেয়েটি আগে কিয়েতে এঞ্জিনীয়েত্ত কাজ করত। পাঁচ মাস দশ দিন আগে সে এক স্বপ্ন দেখে। স্থাপ্নেই সে জানতে পায় যে, শিগগীরই এই মঙ্কো শহরে ই ২ই টেব আবিভাব ঘটবে, খ্রীষ্টকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাবার জন্ম সামান্ত যে ছ-চারজনকে ঠিক করে রাখা হয়েছে, সে তার অন্যতম। এঞ্জিনীয়ারের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সে তাই মস্কোতে চলে এসেছে। সে এখানে পরিচারিকার কাজ করে। এঞ্জিনীয়ারের চাকরিতে মাসে সারে ছ হাজার রুবল মাইনে পেত। এখন পায় তিন শ কবল। মেয়েটির নাম তানিয়া। व्याप शॅंहिरभव (वभी श्रव ना। युन्मवी। (य-क्राएंहे प्र পরিচারিকার কাজ নিয়েছে, তার পাশের ফ্রাটে কাজ করে পঞ্চাশ-ষাট বছরের এক বৃদ্ধা। খ্রীষ্টের আসন্ন আবির্ভাবে ত্বজনেই তারা সমান বিশ্বাসী। তা, এরা কি কোনও কিছুর কাছ থেকে পালাতে চাইছে ? নাকি মহত্তর কিছু লাভ করতে চলেছে ? উত্তরটা আমার জানা নেই। রাশিয়ার, অথবা মানবজীবনে এমন কী আছে, যার কাছ থেকে পালাবার দরকার হয় ? অন্য কোথাও এমন কী আছে. যা পেয়ে লাভবান হওয়া যায় ? তানিয়াকে আমি বুঝে উঠতে পারিনি। একমাত্র জ্যানেটকেই হয়ত আমি বুকেছিলমে। ছোট্ট, শীর্ণ,

অনুখী সেই মেয়েটি, তার হাসির মধ্যেও বেন বিষাদ মাখান ছিল। এমন কিছু সে পেতে চেয়েছে, রাশিয়ায় কেন, কোনও দেশেই যা নেই। জীবন যা তাকে দিতে পারবে না!

### ভারত-রুশ মৈত্রী

ডঃ জনসন একদা বলেছিলেন, বন্ধুত্বকে যদি টিকিয়ে রাখতে হয় ত সারাক্ষণ তাকে মেরামত করা দরকার। এ-উক্তির যাথার্থ্যে আমি সন্দেহ করিনে; তবু বলা ভাল যে, মৈত্রী স্থাপনের জক্ম অবিশ্রাস্ত শ্রমসাধনে আমার কৃচি নেই। তাতে কোনও লাভও হয় না। সচরাচর যে-সব বন্ধত্বে আমি উপকৃত হয়েছি, তার অন্তিত্ব কদাচ খুব প্রকট ছিল না। চেতনার অন্তরালেই ধীরে ধীরে তাদের বিকাশ ঘটেছে। সচেতন হয়ে উঠেই বরং দেখেছি যে, তাতে স্থর কেটে যায়। সবকিছ আর আগের মতন থাকে না। এ ত গেল মানুষী প্রেমের কথা। দেশে দেখে মথন প্রণয় ঘটে, আরও পঞ্চাশ রকমের ঝঞ্চাট দেখা দেয়। ক্রেশ্চেভ আর বুলগানিন যখন কল্কাতায় আমেন, সেই প্রণয় তখন আরও সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ তথন কলকাতার পথের তুই ধারে দাঁডিয়ে "হিন্দী-রুশী ভাই ভাই" বলে চেঁচিয়েছে। তাতে করে কি এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতবর্ধ আর সোভিয়েট রাশিয়ায় মানুষ আজ পরস্পরের আরও কাছে এসে দাঁডিয়েছে কথাটাকে অসংশয় চিত্তে মেনে নিতে পারিনে। বডজোর

এইটুকুই এতে প্রমাণিত হয় যে, ভারত্বর্ষ আর রাশিয়ার মধ্যে যে আজ মৈত্রী স্থাপিত হওয়া দরকার, ছই দেশই তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। হয়ত তা-ও প্রমাণিত হয় না। এত উচ্ছাসের হেতু হয়ত এইমাত্র যে, ছই দেশের পররাষ্ট্র-দপ্তরের জনসংযোগ বিভাগ ঈষং কর্ম তংপর হয়ে উঠেছিলেন। তাই বলে এমন কথা আমি বলতে চাইনে যে, ভারত-রুশ মৈত্রী কারও অনভিপ্রেত। ছই দেশের অনেকেই চান, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে স্থায়ী মৈত্রী গড়ে উঠুক। স্থায়ী মৈত্রী যদি গড়ে তুলতে হয়, তার আগে মৈত্রীর বর্তমান ভিত্তিটিকে বিচার করে দেখা দরকার।

(রাশিয়ায় গিয়ে ভারতবর্ষের ছটি মাত্র মান্তবের নাম আপনি অনবরত শুনতে পাবেন। নেহক —রাজনাপুর; নেহক —রাজনাপুর; নেহক —রাজনাপুর; নেহক —রাজনাপুর; নেহক —রাজনাপুর। ছোকান কর্ম চারী, অল্পরম্মী মেয়ে, পুলিশ-কনস্টেবল —সকলে মিলে ঐ ছটি নাম জপছে। সাহিত্যিকদের মধ্যে কাদের নাম শুনতে পাবেন গু মূল্ক রাজ আনন্দ, থাজা আহমদ আক্রাস, জৈনে কুমার আর ভবানী ভট্টাচার্য। তা সাহিত্যিক হিসেবে এ-দেশে এঁদের আসন কি খুব উচুতে গ মনে হয় না। রবীক্রনাথের "গোরা"র কশ অমুবাদ নাকি এক সপ্তাহেই নিঃশেষ হয়েছিল। কিন্ত

ভারপর কতদিনের মধ্যে তার পুনমুর্জণ হয়েছে, কেউ তা আমাকে জানায়নি। অথচ, একটু আগেই যে চারজনের নামোরেখ করেছি, অনবরত তাঁদের বইয়ের পুনমুর্জণ হচ্ছে। রাশিয়ার মামুষদের কাছে রাজনীতি সাহিত্য আর সিনেমা-শিল্পের ক্ষেত্রে, স্মৃতরাং কোন্ মানদণ্ডে আমাদের পরিচয়, এর থেকেই তা ব্রুতে পারবেন। এবং এই পরিচয়ের ভিত্তিতই কি ছই দেশের স্থায়ী মৈত্রী গড়ে উঠবে ? ভিত্তিটা খুব নির্ভর্বী

বলেছি, নির্ভরযোগ্য নয়। পরিচয়ের ক্ষেত্র তিনটিকে এবারে বিচার করে দেখা যাক। প্রথমে রাজনৈতিক পরিচয়।
শ্রীনেহক যে নিরপেক্ষ নীতির কথা বলেন, তার মধ্যে ইবং অনজ্ঞতা রয়েছে। বিদেশীরা তাতে বিভ্রান্ত বোধ করে থাকেন।
তার বিবিধ ঘোষণা আমি সযক্ষে পাঠ করি। আমিও তাঁর
নীতির তাংপর্য পুরো বুঝতে পারিনি। রাশিয়ার জনসাধারণ
যে আমার চাইতে বেশী বুঝতে পেরেছে, এমন কথাও আমি
মনে করিনে। ভারত-ক্রশ মৈত্রী, আলোচ্য ক্ষেত্রে অস্তত,

ত্র কাপিক সমাদর পেয়েছে, তাতে অবশ্য সন্দেহের হৈছে
যে ব্যাপক সমাদর পেয়েছে, তাতে অবশ্য সন্দেহের হেছে
নেই। এইটেই স্বাভাবিক। রাশিয়ানরা যত কাছে গিয়ে
যুদ্ধের কীতংসতা প্রত্যক্ষ করেছে, তত কাছে বোধ হয় আর
কেউই যায়নি। স্থতরাং স্বভাবতই তারা শান্তিকামী। তাই
বলেই রাশিয়ায় যারা আপনার কাছে এসে গদগদ কঠে—
যে-রকম গদগদ কঠে আর সবাই "ডার্লিং" অথবা "লাভ্"
কথাটি উচ্চারণ করে থাকে—"নেহক্র"র নামোচ্চারণ করবে,
শ্রীনেহক্রর রাজনীতিকে উপলব্ধি করবার মত স্ক্রে রাজনৈতিক
বৃদ্ধি যে তাদের আছে, এমন কথা আনি বিশ্বাস করিনে।
শ্রীনেহক্রর রাজনীতি অতটা সহজ-সরল নয়। বরং বলতে
পারি গুরুত্বপূর্ণ একাধিক বিষয়ে তাঁর রাজনীতি অতান্তই
জটিল। খানিকটা অম্পুষ্ঠও।

রাজনৈতিক ব্যাপারে আরও স্পষ্ট উপলব্ধির উপরে যদি
এই ছই দেশের মৈত্রা গড়ে উঠত, তাতেই কি আমি খুশী
হতুম ? না। তার কারণ ছটি দেশের মধ্যে পুরোপুরি রাজনৈতিক মৈত্রী সম্ভব নয় বলেই আমার বিশ্বাস। বিশেষ করে
সেই ছই দেশের শক্তিতে যদি প্রচণ্ড অসাম্য থাকে। রাশিয়া
এবং ভারতবর্ষের মধ্যে যেমন রয়েছে। যে-দেশ ছর্বল, তার

পররাষ্ট্র-নীতি খানিক্টা পর্যস্ত কোনও শক্তিশালী দেশের
শররাষ্ট্র-নীতির সঙ্গে একই পথে অগ্রসর হতে পারে। তারপরেই তাদের পথাস্তর ঘটতে বাধ্য। এবং তারও পরে দেখ
যায়, গান আর স্লোগানের সাহায্যে যে মৈত্রী গড়ে তোল
হয়েছিল, তা শৃত্তে মিলিয়ে গিয়েছে। গ্রেট ব্রিটেন আর
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যাপারে এখন গুরুতর
মতভেদ বর্তমান। আবার ইংরেজদের খনেকেই মনে করেন
যে, ফ্রান্সের প্ররোচনায় প্রলুক্ষ হয়ে মিশরে গিয়ে হানা
দেওয়াটা তাঁদের পক্ষে একটা মারাত্মক রকমের বোকামি
হয়েছে। তৎসত্ত্বেও আমি বলব, এই তিন দেশের মধ্যে যে
গভীর সম্প্রীতি বর্তমান, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক-আবটা
ব্যাপারে মতবৈষম্য দেখা দিলেও তার অবসান ঘটবে না,
কেন না, সেই সম্প্রীতির ভিত্তি নিতান্ত রাজনৈতিক নয়।

ভারতীয় সাহিত্যের কোন্ অংশের প্রতি রাশিয়ার আগ্রহ, স্বচক্ষেই তা দেখলাম। সেই আগ্রহের মূলে যে রাজনৈতিক প্রচারকার্যের খানিকটা হাত ছিল, এ-কথা আমার অকারণে

মনে হয়নি। অমুবাদের জন্ম ভারতীয় গ্রন্থ নির্বাচনের ব্যাপারে অনাথায় অন্য রকমের কচিবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত 🕈 অগ্রগণা ভারতীয় সাহিত্যিকদের বাদ দিয়ে রাশিয়া যে শ্রীযুক্ত আব্বানের বইকে বেছে নিয়েছে, সে নিশ্চয়ই তার সাহিত্যিক উৎকর্ষের বিচারে নয়। নির্বাচিত অন্যান্য লেখকদের সম্পর্কেও এই একই কথা খাটে। আনন্দ-আব্বাস গোষ্ঠীর স্বপক্ষে অবশা একটি কথা বলা যেতে পারে। তারা ইংরেজীতে লেখেন এবং ইংরেজী থেকে ভর্জমা করিয়ে নিতে রাশিয়াকে ভেমন বেগ পেতে হয় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি সবিনয়ে জানাব যে, রাজনৈতিক বিবেচনাটাই এক্ষেত্রে আমার প্রধান বলে মনে হয়। নিজে আমি ভারতীয়, অথচ এইসব লেখকের সাহিত্যের সঙ্গে রাশিয়ানদের চাইতে আমার পরিচয় আনক কম। এঁরা যে প্রতিভাবান লেখক নন, এমন কথা আমি বলতে চাইনে। এমন তু-একজন সমালোচককে আমি জানি, এঁদের কারও-কারও রচনায় যাঁরা অন্নবিস্তর নৈপণাের পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু সেইসব সমালোচককেই আবার বলতে শুনেছি যে. অকমিউনিস্ট দেশের জনজাবন সম্পর্কে রাশিয়ানদের মনে যে-ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে, এঁদের রচনায় নাকি মোটামটি তার সমর্থন পাওয়া যায়। রাজনৈতিক মণ্মতের দম্বীর্ণতার কারণে ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলিকে

ষদি রুশ জনসংধারণের দৃষ্টির আড়ালে রেখে দেওয়া হয় ত ভার চাইতে তুর্ভাগোর বিষয় আর কী হলত পারে।

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সাহিতাকে ক্রম জনসাধারণের কাছে পেশ করা হয় না। তাতেও তঃখ হত না যদি দেখতাম যে, শ্রেষ্ঠ রুণ সাহিত্যকে ভারতীয় জনসাধারণের কাজে পে**শ** করা হচ্ছে। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের এ-ক্ষেত্রেও হয়ত রাজ-নৈতিক মতবাদটাই সাহিত্যবৃদ্ধির চাইতে প্রবল হয়ে উঠেছে। ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস থেকে সোভিয়েট সাহিত্যের বুড়ি-ঝুড়ি নিদর্শন এদেশে পাঠানো হয়ে থাকে; কিন্তু রুশ সাহিত্য সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা অর্জনের জন্য এখনও আমাদের সেই গার্নে ট আর নিউ পেঙ্গুইনের তর্জমার উপরেই নির্ভর করতে হয়। অন্তত এই কাজটা ত রাশিয়ানদের দার। আর-একটু ভালভাবে সম্পন্ন হতে পারত। সম্প্রতি কোথায় যেন প্তলাম, গ্রেহাম গ্রীনের "দি কোয়ায়েট আমেরিকান"। বইখানাকে যাতে রুশ ভাষায় ভর্জ না করা হয়, মিঃ বার্জে স তার জন্য রাশিয়ানদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর অনুরোধ নাকি রক্ষিতও হবে। মিঃ বার্জেস অত্যন্তই সৎ পরামর্শ দিয়েছেন। তুঃথের বিষয়, অন্যান্য সাহিত্যের কোন্ কোন গ্রন্থকে ভর্জমা করা হবে, সে-বিষয়ে ফরেন ল্যাকুয়েজ

🛩 🖅 হিণ্ডিসকে এই রকমের পরামর্শ দেবার মত লোক সেখানে নেই। মঙ্কোতে থাকতে এক উত্ অনুবাদকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। প্রমাণু-শক্তিকে কিভাবে কলাণ-মূলক কীজে লাগান যেতে পারে, সে বিষয়ে অত্যন্তই জটিল একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকে তিনি এখন উর্ছু ভাষায় তর্জমা করছেন। উহু ভাষায় কে সেই বই পড়তে যাবে ? এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, আমাদের র ছান্তিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শুধু থারাপ দিকটাকেই রাশিয়ানরা উপলব্ধি করতে পারে। বহির্জ গতের মনের সঙ্গে তার পরিচয় নিশ্চয়ই তার চাইতেও কম। রাশিয়ানরা এ-কথার কী জবাব দেবে, তা-ও আমি অনুমান করতে পারি। তারা বলবে, বহির্জাগতও ত রাশিয়ার মনকে বুঝতে চায়নি। বিলক্ষণ। কিন্তু এই স্বল্প পরিচয়ের ভিত্তির উপরে ত ভারত-রুশ মৈত্রীর ইরামত গড়ে তোলা সম্ভব নয়। মন-বোঝাব্ঝির পালা এখনও শুরু হয়নি। তার আগে জমিটাকে আর-একটু তৈরি করে নেও্য়া দরকার।

拼

বাকী রইলেন শ্রীরজেকাপুর। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিষ্ঠ বোধ হয় রাশিয়ার এখন সবচাইতে জনপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁব গুণাবলীতে আমি সন্দেহ প্রকাশ করছিনে। কিন্তু তাঁকেই যদি আজ ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হয়, অনেকেই আপত্তি জানাতে পারেন। আবার বলি. শ্রীযুক্ত কাপুরের বিরুদ্ধে কিছু বলা আমার উদ্দেগ নয়। এমন-কিছু গুণ তাঁর থাকতে পাবে, আর পাঁচজনের যা নেই। যদিও সে-গুণ যে কী, তা আমি জানিনে। আমি শুধু এই কথাই বলব, কোনও আনেরিকান যদি আজ বিদেশে যান এবং দেখানে গিয়ে যদি দেখেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর মার্কিন ফিলোর চতুর্থ শ্রেণীর চুটকি গান এবং সিনেমা-অভিনেতার রচিত পঞ্চম শ্রেণীর কিল্মী কাহিনীর মানদত্তে সেখানে মার্কিন সংস্কৃতির বিচার চলছে, তা হলে তিনি যে কী পরিমাণ মর্মাহত হবেন. মস্কোয় গিয়ে তা আমি বুঝতে পেরেছি। একে ত শ্রীনেহরুর পররাষ্ট্র-নীতির স্থনাম ভাঙিয়ে আমাকে খেতে হয়েছে। তার জনাই আমার অস্বস্তির সীমা ছিল না। তারপর যথন দেখলাম যে, মস্কোর বিভিন্ন বুক-স্টলে তৃতীয় শ্রেণীর সব ভারতীয় লেখকদের বই থরে থরে সাজান রয়েছে, সে-দৃশ্যও খুব নয়নানন্দদায়ক হয়নি। কিন্তু শেষ মার খেতে তখনও বাকী ছিল। ছ'পা এগোই, আর শুনি "রাজকাপুর!"

রাশিয়ানদের মুখে-মুখে এখন রাজকাপুরের নাম ফিরছে। এর কারণ অনুমান করা খুব শক্ত নয়। রাশিয়ান ফিলা সচরাচর বড়ই নীরস হয়ে থাকে। হবারই কথা, কেননা দেশগঠনের গুরু-গন্তীর কথা আর নয়ত কোলখোজ্-এর দুশ্য আর নয়ত বিখ্যাত দাবা-খেলোয়াড়দের শান্তি-আবেদন ছাড়া তাতে প্রায় কিছুই থাকে না। এইসব একহোঁয়ে জিনিস দেখতে দেখতে রাশিয়ান দর্শকরা নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। "আওয়ারার" মত ফুরফুরে বই তাঁরা তাই পাবামাত্রই লুফে নিয়েছেন। "আওয়ারা" দেই একর্ঘে যেমির হাত থেকে তাঁদের মুক্তি দিয়েছে, তাঁরা পালিয়ে বেঁচেছেন। রাজকাপুর যে রাশিয়ায় আজ এতথানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, এর আর অনা কোনও ব্যাখ্যা আমি খঁজে পাইনে। আগেই বলেছি, নেহৰুকে রাশিয়ানরা ঠিক বঝতে পারে না. তবও তাঁকে তারা ভালবাসে। রাজকাপুরই বোধ হয় একমাত্র ভারতবাসী, অনায়াসে ঘাঁকে তারা বঝতে পেরেছে। কিন্তু ভারতীয়দের এত উৎসাহ বোধের কারণ নেই।

একদিকে ভাববাদী রাজনীতি। যার অবয়ব খুব স্পষ্ট নয়। অক্সদিকে ফিল্মী ভাঁড়ামি। যার অবয়ব অত্যস্তই স্পষ্ট। এর কোনওটির উপরেই রাশিয়া আর ভারতবর্ষের মধ্যে প্রকৃত

মিত্রতা গড়ে উঠতে পারে কিনা, সে-বিষয়ে আমার ঈষৎ সন্দেহ বর্তমান। নেহরু অথবা রাজকাপুর ভারতীয় জীবনের কতথানি অংশের পরিচয় রাশিয়ার মামুষদের কাছে পৌছে দিয়েছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। আমার ধারগ্রা, মাত্রই একাংশর। নেহরু এবং কাপুরের মাঝখানে ভারতীয় জীবনের যে ব্যাপক অংশ বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, রাশিয়ার মামুষরা যতক্ষণ পর্যন্ত না তারও খানিকটা পরিচয় পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারত-রুশ নিত্রতার সূত্রপাত হবে না। অপিচ, ভারতীয়দের পক্ষেও রাশিয়ার আর একটু নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া দরকার। আমি যদি রাশিয়ান হতুম, তা হলে ময়দানে লক্ষ মানুষের সমাবেশ দেখেই আমি নিশ্চিন্ত হতুম না। রেড স্কোয়ারে স্থাব্দাল পায়োনিয়াস দের সমাবেশ দেখেই কোনও ভারতীয়ের যেমন নিশ্চিম্ন হওয়া উচিত নয়। যখন দেখব, নিছক আনন্দ-লাভের জন্যই কোনও ভারতীয় ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউদের বই পড়ছেন; যখন দেখব, রুশ এবং ভারতীয় ছেলেমেয়েদের মেলামেশা অবাধ হয়েছে; যথন দেখব, একজন ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে একজন রুশ ছাত্রের প্রবল বিতর্ক চলছে, প্রথমজন নেহককে পাকা আরি ট্রেক্টার বলছে এবং দ্বিতীয় জন ক্রুম্ভেতকে ভাঁড় বলে গাল দিতেও দিধা করছে না, অথবা প্রথমজন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার দোষক্রটি এবং

দ্বিতীয়জন রুশ সমাজ-ব্যবস্থার দোষজ্ঞটি নিয়ে নির্ভয়ে আলোচনা করছে, একমাত্র তথনই আমি বুঝব যে, রুশ-ভারত মিত্রতার বনিয়াদ আর ধদে পড়বার ভয় নেই। ঠিক এইরকমের মিত্রতা ভ একাধিক দেশের সঙ্গে আমাদের রয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গেই বা জন্য রকমের মিত্রতা হতে যাবে কেন। সাধারণ মানুষ ত নেহরু আর বুলগানিনের সান্নিধ্যে থাকে না। সাধারণ মানুষ ত রাজকাপুর আর মস্কো ভায়নামোর থেকে দূরে থাকে। রাশিয়া আর ভারতবর্ষ যদি পরস্পরের মন বুঝতে চায়, পরস্পরকে ভালবাসতে চায়, সাধারণ মানুষের নিভৃত লোকালায়েই তাদের বন্ধুছের বীজকে ভাহলে বপন করতে হবে।

## পে ট্রি এবং টয়্ববি

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের তুলনায় বিভিন্ন সভাতার মধোই ইতিহাসের উপকরণ বেশী পরিমাণে ছড়িয়ে রয়েছে ? আমি অন্তত তা-ই মনে করি। সর্বাংশে যদিও করি না। আমার বিশ্বাস উপকরণ সংগ্রহের জন্য সভ্যতার শরীরে যদি অমুসন্ধান চালান হয়, শেষ মীমাংসায় আমরা না-ও পোঁছতে পারি। আসল কথা, মীমাংসার চূড়ান্ততায় আমার আহা নেই। সভ্যতার সংজ্ঞা নিদেশি যে কতথানি কঠিন কাজ, তুই সভাতার পার্থক্য নির্দেশ যে কতথানি ছুব্ধহ, এবং স্বৃষ্টির লক্ষণকে ধ্বংসের লক্ষণ থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যে কী হুঃসাধ্য ব্যাপার, তা আমি জানি। ভৎসত্ত্বেও টয় নবির প্রস্তাবকে মেনে নেওয়া যাক। তার কারণ কমিউনিজম যে নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, টয় নবি প্রস্থাবনে গ্রহণ করলে তার প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা হয়ত পেলেও পেতে পারি। এই খানে একটা প্রশ্ন উঠবে। আজ থেকে একশ বছর পরে, ভবিষ্যতের টয় নবি কি সোভিয়েট সভাতার স্বাতস্তাকে স্বীকার করে নেবেন ? অসম্ভব নয়। ওয়েব-দম্পতি আশা করতেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় এক বলিষ্ঠ

এবং নতুন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটবে। অতথানি আশাবাদী হবার দরকার নেই। এমন কথা বলবার এখনও সময় আসেনি। যে, বাইজানটাইন ঐতিহ্য নিঃশেষে মুছে গিয়ে দেখানে এক নতন মানব-সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। তা এখনও হয়নি। আপাতত এইটুকুই বলা যেতে পারে যে, লেনিন আর म्ह्यानित्नत व्ययात्म त्रांभियाय এक नवविधान शए छेर्ट्या প্রাচীন বিধানের সঙ্গে তার খুচরো কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্ধ তাই বলেই তার চারিত্রিক নবীনতায় কেউ সন্দেহ না করেন। উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ দানের জন্য রাশিয়াতেও অবশ্য শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হয়। লেথকরাও সেখানে প্রভূত অর্থ পেয়ে থাকেন। কিন্তু তাতেই কিছু কমিউনিজম আর ক্যাপিটালিজ মএর পার্থক্য ঘুচে যায় না। কমিউনিজমকে আমরা একটি নৃতন দর্শন, নৃতন ধর্ম হিসেবে গণ্য করতে পারি। বিশ্বমানবকে এক নববিধানের মধ্যে এনে সমবেত করাই যার উদ্দেশ্য। সোভিয়েট সভ্যতাকে তাই বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

সোভিয়েট সভ্যতা আজ কোন্ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে ? উত্তর দেবার আগে পেটি আর লিগেটির নামোল্লেখ করব। এঁদের প্রতিপান্ত বিষয় সম্পর্কে সরোকিনের ভাষা

হল, "প্রতিটি সংস্কৃতিকেই প্রধান তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে স্থাপত্য, ললিতকলা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিল্প।" স্থাপত্যের কাজ রাশিয়ায় এখন কতখানি ব্যাপকভাবে চল্ছে ইতিপূর্বে আমি তার উল্লেখ করেছি। পাঠকের তা মনে থাকতে পারে। টাউন হল, পাবলিক পার্ক, পায়োনিয়ার্স প্যালেম, দেটি থিয়েটার—স্বাপত্যকলার অসংখ্য নিদর্শন সেখানে গড়ে উঠেছে। এবং রাতারাতি গড়ে উঠছে। স্থাপত্যকলা সম্পর্কে এতখানি জ্ঞান আমার নেই যে, তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে সোভিয়েট স্থাপত্যে তেমন কোনও উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় আমি পাইনি। তার ধাঁচ খানিকটা ভিক্লোরীয়। সেইসঙ্গে আয়তন-গত বিপুলতার প্রতিই তার পক্ষপাত। সৌন্দর্যের দিকে ততটা নয়, যতটা স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে—দৃষ্টান্ত হিসেবে মেটো স্টেশনগুলির উল্লেখ করতে পারি—অবশ্য মনে হয়েছে. সৌন্দর্য সৃষ্টির দিকেও স্থপতির লক্ষ্য কিছু কম ছিল না। কিন্তু মুষ্টিমেয় অতিশিক্তিরে মধ্যেই তার আবেদন সীমাবদ্ধ নয়, জনরুচির তৃপ্তিসাধনই তার উদ্দেশ্য। "চিত্রকলার অনধিক একটি মান্তুষের বাণীই আমরা শুনতে পাই। আর স্থাপত্য-কলায় একইসঙ্গে অনেকের কণ্ঠ যেন সমস্বরে ঝক্কত হয়ে ওঠে।" রাশিয়ায় এখনও একক শিল্পীর প্রাধান্য ঘটেনি। "মিলিত,

সমবারী কর্মোন্তোগই" সেখানে আপনি দেখতে পাবেন।
"সেই সমবার শুধু মানুবের সঙ্গে মানুবের নয়। একাধিক ক্ষেত্রে যুগের সঙ্গে যুগের। মধ্যযুগীয় গির্জাগুলিই তার দূ ষ্টান্ত।" এর থেকে মনে হতে পারে, সোভিয়েট সভ্যতার এখন প্রথম পর্যায় চলছে। পেট্রি অন্তত এই সিদ্ধান্তেই আমাদের পৌছে দেবেন।

ř

সিদ্ধান্তটাকে যে মেনে নিতেই হবে, এমন কোনও কথা নেই। (পাঠকদের পুনশ্চ শ্বরণ করিয়ে দেব খানিকটা পূর্ব-সিদ্ধান্ত এবং খানিকটা অন্থমানের উপরে নির্ভির করে আমরা এই বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছি; অকাট্য কোনও সিদ্ধান্তে আমরা না-ও পোঁছতে পারি।) এমন নয় যে, প্রতিটি সভ্যতাই পূর্বোক্ত তিনটি সাংস্কৃতিক পর্যায় অতিক্রম করতে পারে। মানুষমাত্রেই যেমন যোবন, প্রোঢ় ও বার্ধ ক্য অতিক্রমে সমর্থ হয় না। টয়্ নবি বলছেন, সভ্যতা অনেক সময় রুদ্ধগতি হয়ে পড়ে। এমন সম্ভাবনাকে (সম্ভাবনা মাত্র) উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, সোভিয়েট সভ্যতার অগ্রগতিও হয়ত মধ্যপথেই

ক্ষদ্ধ হবে। তার কোনও নিশ্চিত লক্ষণ যদিও দেখা দেয়নি।
আকস্মিক কোনও বিপর্যয় যদি না ঘটে, সোভিয়েট ইউনিয়নের
প্রগতিবেগ আরও অনেক কাল হয়ত অব্যাহত থাকবে। কিন্তু
মনে কববার হেতু বর্তমান, সোভিয়েট ইউনিয়ােশ এখন
"সঙ্কটকাল" চলছে। যে-মহাজিজ্ঞাসার সে আজ সম্মুখীন
হয়েছে, ঠিকমত তার জবাব দিতে পারলে তার প্রগতি হয়ত
আরও স্বরান্বিত হবে। না দিতে পারলে অবক্ষয়কেই সে ডেকে
আনবে। সম্ভাবনার পাল্লাটা ছদিকেই এখন সমান। কী
জবাব সে দেয়, তার উপরেই তার ভবিশ্বং আজ নির্ভর
করছে।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরেই সোভিয়েট মানসিকতায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। স্ট্যালিনের মৃত্যু মাত্রই একবার ঘটেনি। ঘটেছে ছবার। একবার ১৯৫০ সনে, আর একবার বিংশ কংগ্রেসে। নিজের ভাষায় যদি স্ট্যালিন-চরিত্রের বিচার করতে বসি, আলোচনার পরিধি অত্যস্তই বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে। তার চাইতে বরং টয়্নবিরই শরণ নেওয়া যাক। টয়্নবির মতে স্ট্যালিন ছিলেন "অস্ত্রধারী ত্রাণকর্তা"। তাঁর তলোয়ারকে তিনি কদাচ কোষবদ্ধ করেন নি। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসাধকদের—"মার্জারের মৃত্যুতে উৎফুল্প

<sub>ইতুর</sub>গোষ্ঠী"র সঙ্গেই হাঁদের তুলনা চলে—সামনে ছটি পথ খোলা ছিল। এক, স্ট্যালিনের তলোয়ারকে আর কোষবক না করে প্রয়োজনের মূহুর্তে বিনা দ্বিধায় তার ব্যবহার। অর্থাৎ স্ট্রালিন, স্বয়ং যে আচরণের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং বেঁচে থাকলে তিনি নিজেও যা করতেন। ছই, তলোয়ারটিকে কোষবন্ধ করা এবং তার সন্তিষ্ঠকে বেমালুম বিম্মৃত হওয়া। দ্বিতীয় পন্থাটিকেই ক্রুন্শ্চেভ বেছে নিয়েছিলেন। তলেয়ারকে শুধু কোষবদ্ধই তিনি করেননি, তার অস্তিশ্বকেও তিনি ভুলে যেতে চেয়েছিলেন। পোল্যাণ্ড আর হাঙ্গারিতে যখন গোল-যোগের সূত্রপাত হল, ক্রেমলিনের প্রাথমিক আচরণে তথন যে দুঢতার অভাব দেখা গিয়েছে, তাতে অন্তত তা-ই মনে হয়। এখন যা দেখতে পাচ্ছি, তা হয়ত "আভ্যন্তর প্রোলেতারিয়ার" অভ্যূত্থান বলেই গণ্য হবে। এ-অভ্যূত্থানকে দীৰ্ঘকাল ধরে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। স্বপ্পবিলাসীরা যতদিন সম্ভব বলে মনে করেন, তার চাইতে দীর্ঘতর কাল। আবার এমনও অসম্ভব নয় যে, এই অশান্তির আগুন আরও অনেক জায়গায় প্রসারিত হয়ে পড়বে এবং তার শক্তিরও বৃদ্ধি ঘটবে। রাশিয়া এখন কী মনোভাব দেখায়, তার উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে।

প্রকৃত অবস্থার যে-আভাস আমি দিয়েছি, তার সমর্থনে বিকল্প আর কোন্ প্রমাণ আমি উপস্থাপন করতে পারি ৽ সমাজদেহে ভেদবৃদ্ধির প্রসার এবং সামাজিক রীতি ওু চিস্তার ক্ষেত্রে গোঁড়া রক্ষণশীলতা। যে-সভ্যতার মৃত্যু ঘটেছে, একমাত্র তার দেহেই এ-সব রোগের লক্ষণবিচার সহজে সম্ভব। আমি ত মৃত সভাতাকে বিচার করতে বসিনি। জীবস্ত সভাতাকেই আমি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। স্থতরাং রোগনির্ণয়ে আমার ক্রটি ঘটবার আশস্কা রয়েছে। সে আশস্কা যৎসামান্ত নয়। তবু বলি, সোভিয়েট রাশিয়ার সমাধানীবান প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি যে অন্ধ অমুরক্তি বর্তমান, একমাত্র অন্ধেরই তা চোখ এড়িয়ে যাবে। পাঠক এ-কথা সহজে বিশ্বাস করতে চাইবেন না। তার কারণ, যে-দেশের সম্পর্কে এই বিরূপ মন্তব্য আমি করেছি, কারিগরী বিভার ক্ষেত্রে সে-দেশ অত্যন্তই উন্নত; অক্সাক্ত আর পাঁচটা ব্যাপারেও তার অধিবাসীদের উদ্দীপনা প্রায় অন্তহীন। পাঠককে, স্থতরাং, ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডের কথা স্মরণ করতে বলব। তা হলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে. যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে প্রভৃত অগ্রগতি সত্ত্বেও সমাজ-জীবনে এবং চিন্তার ক্ষেত্রে একটি দেশের পক্ষে কতথানি পিছিয়ে থাকা সম্ভব। এ-ছয়ের মধ্যে আসলে কোনও বিরোধ নেই। কে

জানে, এই অবস্থাই হয়ত স্বাভাবিক। যে-দেশের ক্রত শিল্পায়ন ঘটছে, নিত্য-নৃত্ন যন্ত্র এবং কারিগরী পদ্ধতির যেখানে, প্রবর্ত ন হচ্ছে, সামাজিক জীবনে সে-ই হয়ত পুরনো ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকতে চায়। যন্ত্রবিতার ক্ষেত্রে ভিক্টোরীয় ইংলাও অন্যান্য দেশকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। অথচ চিন্তার ক্ষেত্রে সে যে অন্ধ মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, তার তুলনা হয় না। সোভিয়েট রাশিয়া আধুনিক দেশ। কিন্তু সামাজিক নীতিরক্ষার ব্যাপারে ভিক্টোরীয় ইংল্যাগুকেই সে হার মানিয়েছে। খুব কম মেয়েকেই সেখানে আমি প্রকাশ্যে ধুমপান করতে দেখেছি। বাড়ীতে বদে ধূমপান করেন, এমন মেয়ের সংখ্যাও সেখানে বেশী নয়। কোনও মেয়ে পাব্এ বদে মদ খাচ্ছে, এমন দৃশ্য চোখে পড়লে স্বয়ং ভিক্টোরিয়া যে-পরিমাণ মর্মাহত হতেন, রুশ কমিউনিষ্ট পার্টি তার চাইতে কম মর্মাহত হবে না। এবং বিবাহের আগে কাউকে ভালবাসা অথবা বিবাহের পরেও অগু কাউকে ভালবাসা সেখানে বুর্জোয়া ভ্রষ্টতা বলে গণ্য হয়ে থাকে।

ভিক্টোরীয় ইংল্যাও আর আধুনিক রাশিয়ার মধ্যে তাই বলে কি কোনও পার্থক্য নেই ? পার্থক্য অসংখ্য। আর তা ছাড়া, সামাজিক রীতিনীতির ব্যাপারে, অন্ধ রক্ষণশীলতার ফলে

এককালে ইংল্যাণ্ডের কী হয়েছিল, তার থেকে আজকের রাশিয়ার ভবিষ্যুৎ নির্ণয় সম্ভব নয়। তবু বলি, সামাক্ত কয়েকটি ব্যাপারে এদের মিল আছে। সে-মিল আমার প্রত্যাশিত ছিল না। রাশিয়াকে দেখে এখন বুঝলাম, হত শিলে কেত্রে প্রাগসরতা সত্ত্বেও—হয়ত সেই কারণেই—চিম্নায় এবং সামাজিক জীবনে রক্ষণশীল হওয়া সম্ভব। (ভারতবর্ষেও ত আজকাল এই অমুদার রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। স্বাধীনতার পরে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যে অগ্রগতি ঘটেছে, এই রক্ষণশীলতা তারই পরিণাম নয়ত ?) সোভিয়েট সমাজের এখন প্রধান লক্ষ্য, সমস্ত কিছুকে কী করে জনসাধারণের কাজে লাগান যায়। এমন কিছুকে তারা মূল্য দেয় না, যা দিয়ে জনহিতের সম্ভাবনা নেই। সাফলা আর সম্বিকেই তারা সর্বাধিক মূল্য দেয়। তাদের উদ্দেশ্য মনোহরণ নয়, হিতসাধন। মনোহরনের এক-আধটা প্রয়াস যদি বা দেখা যায়, সে প্রয়াস অত্যন্তই সোচ্চার, অত্যন্তই জমকালো। কেননা, তারও লক্ষ্য জর্নরুচি। মেট্রো দেটশনই তার একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। রাশিয়ায় গিয়ে প্রায় সর্বত্রই একটা সায়-দেওয়া মনোভাব লক্ষ্য করেছি। কোন্টা ভাল, আর কোন্টা মন্দ, এ-বিষয়ে পার্টির কথাই চুড়ান্ত। পার্টি থেকে যে-সব নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, কেউই ভার বাইরে যেতে চায় না। ভুলতে চায় যে, ভার বাইরেও

কিছু-কিছু নিয়ম থাকতে পারে। নিয়মের প্রতি এই অদ্ধ অন্ধরক্তির ফলেই রাশিয়ার সমাজ-জীবনের সর্বস্তরে একটা নিরানন্দ মনোভাবের স্থাষ্টি হয়েছে। যা কারও চোথ এড়িয়ে যাবার কথা নয়। জীবনের একটা স্থির উদ্দেশ্য থাকা ভাল। তার প্রভেনীতে কেউ অস্বাকার করছে না। কিন্তু জীবন যেন উদ্দেশ্যসর্ব স্ব হয়ে না ওঠে।

রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনে ইদানীং কিছু বিভেদপরায়ণত। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতই স্পষ্ট যে, তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনার দরকার করে না। যে-সব দেশের শক্তি রাশিয়ার চাইতে কম, তাদের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ছটি নীতি রাশিয়া অবলম্বন করতে পারত। কঠোর অথবা নরম। যে-সব থবর পাওয়া যাছে তাতে মনে হয়, এ ছুয়ের কোন্টি যে কলপ্রস্থ হবে, সে বিষয়ে ক্রেমলিন প্রথমটায় মনঃন্থির করে উঠতে পারেনি। ক্রেমলিনের বোঝা উচিত ছিল, ছটি নীতির যদি মিশ্রণ ঘটান হয়, তাতে করে পৃথিবীর ছই প্রাম্থেই সমালোচনার ঝড় বইবে। পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারতবর্ধই বোধ হয় সব-

চাইতে সহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু ক্রেমলিন ঘেন দীর্ঘকাল তার উপরে নির্ভর না করে। বহির্জগৎ থেকে যে-সব টুকরো খবর এসে পৌছছে, তাতে মনে হয় সোভিয়েট ইউনিয়নে এখন এক নৃতন উপানীতিব হাওয়া বইছে। এমনকিছু রাশিয়ানের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, এই প্রশস্তিবাচনে যাঁরা খুশী হয়েছেন। আমি যদি রাশিয়ান হতুম, অথবা কমিউনিস্ট, এত সহজে খুশী হতুম না। খুশী হবার আগে বুঝতে চাইতুম, এই উদারনীতির পিছনে কোনও অভিসন্ধি আছে কি না। কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই যদি আমার লক্ষ্য হত, এই সব শুভসংবাদকে আমি সতক তার সঙ্গে বিচার করে দেখতুম।

কথাটা স্বীকার করা ভাল যে, সোভিয়েট রাশিয়া তার অগ্রগতির পথে আজ এক অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এসে উপ্নীত হয়েছে। তাকে এখন এগিয়ে যেতে হবে, অথবা পিছিয়ে। থেমে দাঁড়াবার উপায় তার নেই। কোন্ পথে সে যাবে ? ঐতিহাসিক জ্যোতিষী আমি নই। স্কুতরাং উত্তরটা আমার অজ্ঞাত। স্ট্যালিন যে কঠোর নীতির পক্ষপাতী ছিলেন, তা কি এখন ফলপ্রস্থ হবে ? জানি না। ক্রুন্দেত যে নরমনীতির পক্ষপাতী, তাতেই কি স্কুফল ফলবে ? তা-ও আমি

জানি না। আমি শুধু এইটুকুই জানি যে, তুই নীতির যদি
মিশ্রণ ঘটান হয়, ক্রেমলিন তাহলে বিপদে পড়বে। আর
একটা কথা। সঙ্কট থেকে শুধু অশুভেরই জন্ম হয় না।
শুভেরও হয়। রাশিয়া আজ সঙ্কট-কালের সন্মুখীন হয়েছে।
এর ফলে তার অবক্ষয় দেখা দিতে পারে। আবার এই সঙ্কটের
মধ্য থেকেই এক নবজীবনের সৃষ্টি হওয়াও কিছু বিচিত্র
নয়।

# ক্ষণায়ু বসন্ত

আমি যেদিন মস্কো পৌঁছই, তার আগের দিনও সেখানে প্রচণ্ড শীত গিয়েছে। মস্কো থেকে যেদিন চলে আসি, তার পরের দিনই আবার প্রচণ্ড শীত পড়ল। শুধুই শীত নয়, সেই সঙ্গে রৃষ্টি এবং তুষারপাত। পাঠক আশা করি বুঝতে পারবেন, মক্ষো-আবহাওয়ার থবর বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, এই বিবৃতির মধ্যে আর একটি ইঙ্গিত আমি দিতে চেয়েছি। এবং একটি প্রশ্নও তার মধ্যে নিহিত রয়েছে। রাশিয়ায় গিয়ে যে নির্মেঘ আবহাওয়া আমি পেয়েছিলাম, তা কি একান্তই ক্ষণায়ু থামার এই শেষ নিবন্ধের শিরোনামাতেও সেই একই প্রশ্ন আমি তুলে ধরেছি। প্রসঙ্গত জানাই, রাশিয়ার উপরে এই নিবন্ধমালা আমি অনায়াসে লিখতে পারিনি। দেখা এবং লেখার মধ্যবর্তীকালে আরও অনেক কিছু ঘটেছে। এই নিবন্নালার যার প্রভাব এডিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর তা ছাড়া, সারাক্ষণই আমার মনে হয়েছে যে, রাশিয়ার প্রতিপক্ষ আমেরিকায় যে যায়নি, রাশিয়া সম্পর্কে কোনও চূড়াস্ত অভিমত দেবার অধিকার তার নেই। কাবুল থেকে তাসকেন্ত অনেক ভাল শহর, কিংবা শাজাহান-

পুরের চাইতে তারমিজে অনেক বেশী ট্যাক্সি আছে, এ-সব কথা বলবার কোনও মানে হয় না। হয় না এই কারণে যে, সাম্যবাদের সঙ্গে পুঁজিবাদের কোনও তুলনা যদি টানতেই হয় ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলিকে তার আগে দেখে নেওয়া দরকার। এখনও তা আমি দেখিনি।

আমি যথন রাশিয়ায় যাই, তার আগেই সেখানে হাওয়া-বদল শুরু হয়েছে। ফলত, যে-পরিচয়ে রাশিয়াকে সবাই জানে, সেই বিশেষ পরিচয়ে তাকে জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। রায়া অবগ্র কদাচ স্বীকার করেনি যে, সোভিয়েট আবহাওয়ার আদৌ কোনও পরিবর্তন ঘটেছে, অথবা রাশিয়ায় আজকাল য়েট্কু স্বাধীনতা দেখতে পাওয়া য়ায়, স্ট্রালিনের আমলে তা ছিল না। রায়া আমাকে বোঝাতে চেয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়ার আবহাওয়া এর আগেও ঠিক এই রকমই ছিল। তাকে বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ন। পক্ষান্তরে তার উজিতে আর কিছু না থাক—পার্টির প্রতি অমুরক্তির পরিচয় ছিল, এমন কথাও আমি মনে করিনে। তার কারণ, পার্টি নিশ্চয়ই দাবি করবে, বিংশ কংগ্রেসের পরে সোভিয়েটভূমির আভ্যন্তর অবস্থার। প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। আমারও তা-ই বিশ্বাস। ক্রেমলিনে গিয়ে দেখি, আমেরিকান ট্রারি-

দটরা দেখানে অবাধে ফটো তুলছেন। বছর ছয়েক আগে কি দেটা সম্ভব হত ? কোনও ভারতীয় যদি রাশিয়ায় যেতে চান, চাইবামাত্রই তিনি ভিসা পেয়ে যাবেন। (সোভিয়েট রাশিয়ার কোথায়-কোথায় আপনাকে যেতে দেওয়া হবে, ভিসায় অবশ্য তার উল্লেখ থাকবে। অস্থান্থ দেশের ভিসায় এত কড়াকড়ি করা হয় না।) আগের আমলে কি পাওয়া যেত ? স্বদেশের এবং বিদেশের মান্ত্রদের সম্পর্কে সোভিয়েট কর্তুপক্ষ এতকাল যে কঠোর নীতি অনুসরণ করে এসেছেন, ইদানীং তার আম্ল পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে সন্দেহ করিনে। এ-পরিবর্তনের কারণ কী ? বহির্জগৎ এখনও তার উত্তর খুঁজে মরছে।

দ্যালিনী আমলের প্রতি রায়ার অচলা ভক্তি। যতই তাকে বোঝান হক না কেন, সে-আস্থা নষ্ট হবার নয়। রাশিয়ায় ইদানীং যে মতদ্বৈধ দেখা দিয়েছে, রায়ার মনো-ভাবের মধ্যেই তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। এতকাল সে জেনে এসেছে, দ্যালিন অভ্রান্ত, তাঁর কোনও ভুল হতে

পারে না। আজ যদি তাকে বোঝান হয় যে, দ্যালিন কিছু দেবতা ছিলেন না, বিশ্বাস করা তার পক্ষে স্বতই শক্ত হবেন এবং রায়াদের সংখ্যা নিতান্ত সামাক্তও নয়। এতকাল তারা স্ট্যালিনী ব্যবস্থার জিন্দাবাদ দিয়ে এসেছে। ক্রু-েচভের নিন্দা-বাদে তারা প্রীত হয়নি। ক্রুশ্চেভ ইদানীং স্ট্যালিনী পন্থার যে কঠোর সমালোচনা করেছেন, রাশিয়ার মানুষকে তার পূর্ণ বিবরণ জানান হয়েছে কিনা, তা আমি জানিনে। রায়া বলেছে, বিংশ কংগ্রেসের সমস্ত খবরই সে রাখে। কিন্তু রায়ার কথাকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায় না। সে যা-ই হক. রাশিয়ায় গিয়ে ঘাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে. छारनत व्यानरकरे प्राथिष्ट म्हेगिलियात ममारलाहनाय थुव छे९-সাহী নন। স্ট্যালিনের পক্ষেও যে ভুল করা সম্ভব, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কেউ-কেউ তা মেনে নিয়েছেন বটে, কিন্তু পরমূহতে ই তাঁদের বলতে শুনেছি, "তাই বলে স্ট্যালিনের সাফল্যকে ত আর অস্বীকার করা যায় না।" একজন গাইড ত আমাকে স্পষ্টি বলল, "রাশিয়ায় এসে যা-কিছু আপনারা দেখছেন, তা স্ট্যালিনেরই তৈরী।" কথাটাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। স্ট্যালিনের উত্তরসাধকদের কর্মসাফল্যের কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। শুনেছি, ক্রুশ্চেভ নাকি রাশিয়ার নানান অঞ্চলে পতিত জমিতে সোনা ফলিয়েছেন। কিন্তু সে-

সব আমাদের দেখান হয়নি।

• অবশা চিন্তা-স্বাধীনতার যে আলোক-শিখাটিকে নির্মায় হাতে স্ট্যালিন নিভিয়ে দিয়েছিলেন, ক্রুম্চেভ আর বুলগানিন আবার যদি তাকে জালিয়ে তুলে থাকেন, তার মূল্যও অমামান্ত। কিন্তু সতিটে কি সে-আলো তারা আলিয়েছেন ? আলালেও কতদিনের জনা ৪ রাশিয়ার এই বসন্ত ক্ষণায় নয়ত ৪ প্রবন্ধের স্টুচনাতেই প্রশ্নটা আমি তুলেছি। আবহাওয়ার এই পরিবর্তন কি রাশিয়ার মানুষদের অনভিপ্রেত ছিল ? নয়ত স্ট্যালিনের সামান্যতম স্মালোচনাও রায়া শুনতে চায়নি কেন ? আর একটা কথা। ন্যাশনাল হোটেলের বুক-স্টলে ম্যালেনকভ এবং মিকোয়ানের বক্তৃতার কপি কিনতে পাওয়া যায়। ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার কপি সেখানে পাইনি। কেন পাইনি १ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, স্ট্যালিনী আমলে কর্তুপক্ষের অমুগ্রহভাজন একটা কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি হয়েছিল। এতকাল তারা নানান রকমের স্থবিধে পেয়ে এসেছে। এখন যদি দেই স্থবিধেগুলিকে কেউ কেড়ে নিতে চায়, প্রাণপণে তারা বাধা দেবে। ইস্কুলে-ইস্কুলে অবশ্য নতুন কালের মানুষ তৈরী হচ্ছে। নতুন করে পাঠ্যবই লেখা হচ্ছে তাদের জন্য। ক্রুশ্চেভ কি তাদের সমর্থন পাবেন ? হয়ত পাবেন। আরও কয়েক বছর সময় যদি তিনি পান। সময় তিনি না-ও পেতে পারেন।

ক্রিশ্চেভ যে-সব পরিবর্ত ন ঘটিয়েছেন, অনেকেরই তা মনঃ-াত হয়নি। না-হওয়ার স্বপক্ষে নানাবিধ যুক্তি দেখান যেতে পারে। তাঁরা বলতে পারেন, ক্রুশ্চেভের উদারনীতির ফলেই রাশিয়ার ,ঘরে-বাইরে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বলতে পারেন, ভবিষ্যুতে কী হবে, কেউই তা জানে না; যা হতে পারে, তা বাঞ্চনীয় নয়। পোল্যাণ্ডে আর হাঙ্গারিতে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘটেছে। তারপর এমন সব গুজব শুনতে পাওয়া যাচ্চে যে, রাশিয়ার ছাত্রমহলও নাকি ক্রুশ্চেভী নীতিতে খুশী হয়নি; মস্কো বিশ্ববিভালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষের উত্তাপ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। সমাজদেহেও এই উদারনীতির পরিণাম সর্বাংশে শুভ হয়নি। রেড স্কোয়ারের আশেপাশে এমন কিছু ছেলে-ছোকরা আজকাল দেখতে পাওয়া যাবে, তেরছা করে যারা টুপি পরে, ঠোঁটের কোণায় সিগারেট ঝুলিয়ে যা্রা ঘুরে বেড়ায়। তাদের দেখে, আর যা-ই হক, পার্টির সদস্য বলে মনে হবে না। শুধু কি তা-ই, রাশিয়ায় কিছু কিছু মেন্ত্র আজকাল সতৃষ্ণ নয়নে বিদেশীদের জমকালো পোশাকের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার মতন যে-সব মান্ত্র্য রাশিয়ায় বেড়াতে যান, স্থানীয় অধিবাসীদের উপরে তাঁদের উপস্থিতির প্রভাব সত্যিই খুব শুভ হয় না। তারা ভাবে, এ-লোকটা ত দিব্য স্থইদ কার্ডিগান পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে; অথচ আমরা এ-দব

জিনিস ছুঁয়েও দেখতে পারিনে। তারা ভাবে, এ-লোকটা ত বেশ ট্যুরিসট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ আমরা ত কই বিদেশে যাবার সামর্থ্য রাখিনে। নানান দেশ থেকে প্রকাশিত একগাদা বই আর পত্র-পত্রিকা আমার সঙ্গে ছিল । রাশিয়ার মানুষ তা দেখেছে। দেখে তারা না-ভেবে পারেনি যে, চার পৃষ্ঠার প্রাভদা এবং মার্ক্স-লেনিনের অন্থমাদিত সামান্য-কিছু বইপত্র পড়েই তাদের তৃপ্ত থাকতে হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি যদি মনে করে যে, বিদেশীয়াই তাদের দেশে গিয়ে অসস্থোষ ছড়িয়ে আসে, পার্টিকে তা হলে দোষ দেওয়া যাবে না। বিদেশীমাত্রেই অসস্থোষ ছড়িয়ে যায়।

ক্রুশ্চেভ হয়ত তাবছেন, নতুন কালের মানুষকে তিনি নতুন ধারায় তৈরী করবেন। যাদের কথা তিনি ভাবছেন, এখনও তারা অল্লবয়সী। বিপ্লব সম্পর্কে তাদের বোধ খুব স্পষ্ট নয়। বিপ্লব ধারা ঘটিয়েছিলেন, কী-পরিমাণ ছংখ তাঁদের বরণ করতে হয়েছে, তাও তারা জানে না। আজ তারা সোভিয়েট রাশিয়ার স্থখী নাগরিক। কত রক্ত, কত পরিশ্রম, কত অশ্রুর উপরে যে এই দেশ গড়ে উঠেছে, তা তারা কী করে জানবে। স্থেখর দিনে তারা জন্ম নিয়েছে। তারা জানে না, রাশিয়ার মানুষকে স্ট্যালিনের আমলেও অশেষ

কুচ্ছ সাধন করতে হয়েছিল। এখন আর সেই কুচ্ছ সাধনের কোনও প্রয়োজন নেই। আবহাওয়া এখন নির্মেঘ। পেট্রির অমুমান যদি সত্য নয়, নতুন কালের রাশিয়ানরা তাহলে স্থাপত্যের বদলে এবার কলিত্রকারে দিকে ঝুঁকতে পারে। সাংস্কৃতিক বিকাশের নবপর্যায়ে কেউ-কেউ হয়ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিল্পকলার দিকেও এগিয়ে যাবে। জাতীয় জীবনে সাংস্কৃতিক বিকাশের এই প্রাংক কিউ অবক্ষয়ের সূচনা বলে গণ্য না করেন। তার কারণ, মানুষের সৃষ্টিস্থ্র শুধ স্থাপতোর মধোই সীমায়িত হয়ে থাকে না, নবতর ক্ষেত্র সে খুঁজে নিতে চায়। শুধু তা-ই নয়, ললিতকলা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিল্পের পর্যায়েও অনেক জাতি যে অসামান্য সাফলোর পরিচয় দিয়েছে. মান্ত্রধমাত্রেই তা নিয়ে গর্ববোধ করতে পারে। প্রটি-চন্দ্রদের কথা অবশ্য স্বতম্ত্র। তাঁরা মনে করেন, উত্তেজনা যেখানে স্তিমিত হয়ে আসে, মানুষ যেখানে সামান্য সময়ের জন্যও কাজের বন্ধায় চিল দিতে চায়, সেইখান থেকেই তার অইন্টিয়র স্ট্রা। রাশিয়ার অধিকাংশ মানুষ্ট কি তা-ই মনে করেন গ শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র তাঁরা গড়ে তুলেছেন। শুধু তাতেই কি তাঁরা তপ্ত থাকবেন ১ শক্তিশালী রাষ্ট্রকে কি তাঁরা মহান দেশে পরিণত করবেন না ? যে-উত্তর তাঁরা দেবেন, রাশিয়ার ভবিষ্যুৎ আজ তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে।

বিবেচনা করি, রাশিয়া আজ এক দ্বিমুখী রাস্তার সামনে গিয়ে দাঁডিয়েছে। আমার এই অমুমান যদি সূত্য হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে, কোন পথ সে গ্রহণ করবে। উত্তর জানবার জন্য সমগ্র পৃথিবী আজ সাগ্রহে অপেক্ষমান। আমি শুধু অনুমানই করতে পারি। কোনও কিছুরই সঠিক উত্তর আমার জানা নেই। রাজনৈতিক ফাটকাবাজদের ধারণা, ক্রুশ্চেভা উদারনীতির আয়ু আর বেশীদিন নয়, এর পরেই স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের দিন আসছে। তফাত শুধু এই যে, নিম্মতার পরিমাণ এবারে আরও বৃদ্ধি পাবে। আমি ফাটকাবাজ নই। ততিতালেও আমার আস্থা নেই। আমার ধারণা, স্বৈরাচার যেমন কোনও নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায় না, (যে-সব জিনিসকে আপনি খারাপ বলে গণ্য কম্মেন, তাকে দমন করতে করতে একসময় আপনি দেখতে পাবেন যে, যে-সব জিনিস সম্পর্কে আপনার কোনও নির্দিষ্ট ধারণা নেই, তাকেও আপনি দমন করতে শুরু করছেন। এবং চুদিন বাদে ভাল-মন্দ সব কিছুকেই আপনি নির্বিচারে দমন করতে আরম্ভ করবেন।) স্বাধীনতাও চায় না। স্বৈরাচারের মতই স্বাধীনতাও শেষ পর্যন্ত আপন গতিবেগেই এগিয়ে

ফলাফল যা-ই হক, মানবসভ্যতার ইতিহাসে রুশ <del>বিশ্ব</del> যে একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যাবে, তাতে সন্দেহ করিনে। আজ যেমন ফরাসী বিপ্লবকে স্মরণ করছি, আজ থেকে একশ বছর পরে রুশ বিপ্লবকেও হয়ত ঠিক তেমনি করেই সভয় প্রদায় আমরা স্মরণ করব। স্ট্যালিনবাদের মধ্যে গার্মিন্দরেইই পুনরার্ত্তি ঘটেছিল কিনা, এবং ক্রুশ্চেভ কি যথার্থই সোভিয়েট

নরনারীর ত্রাণকর্তা না নিতাস্তই মূঢ়, ২০৫৬ সনের ঐতিহাসিকই সে-বিষয়ে অভ্রাস্ত রায় দিতে পারবেন। আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমরা শুধু এমন একটি অভিজ্ঞতার আস্বাদ পেয়েছি, একাধারে যা উদ্দীপনাময় এবং ভয়াবহ ৷ রুশ বিপ্লবের ভূমিকাও একদিন নিঃশেষ হবে (কোনও কিছুর ভূমিকাই চিরস্থায়ী নয়)। কিন্তু, যে-চিন্তায় উদ্বন্ধ হয়ে রাশিয়ার মানুষ একদিন বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে তুলেছিল, বিপ্লবের ভূমিকা নিঃশেষ হয়ে যাবার দীর্ঘকাল পরেও সেই চিন্তার থানিক অংশ যে বেঁচে থাকবে, ভবিষ্যতের মানুষকে আবার নতুন করে প্রেরণা দান করবে, তাতে সন্দেহ নেই। শুধু তা-ই নয়, রুশ বিপ্লবের শিক্ষা থেকেই ভবিয়তের মানুষ বুঝতে পারবে, কোন পথ গ্রহণ এবং কোন পথ পরিহার করতে হয়। ইতিমধ্যে আমরা কী করব ? রাশিয়াকে একটি প্রচণ্ড রকমের শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা ছাড়া আর কীই বা আফরা করতে পারি ? শুধু আশা করতে পারি যে, যে ভয়ুঞ্চর নির্মমতায় রাশিয়া একদিন ভ্রান্ত পথে এগিয়ে গিয়েছিল, ভ্রম-সংশোধনের বেলায় আর তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। আমার এই উপসংহার ঠিক সমাপ্তিসূচক হল না। তা আমি জানি। কিন্তু এমন সাধ্য নেই যে, শেষ কথা যাই বলে।